প্ৰকাশক ঃ বি. চক্ৰবৰ্তী জি. ভট্টাচাৰ্য

চারুবাক্ঃ ২২/২এ, বাগবাজার দ্রীট কলিকাভা-৭০০০৩

প্রথম প্রকাশ আষাচ় ১৩**৫**৮

মূদ্রণ : ঈস্টার্ন বক্স ইগুাদ্দীজ (প্রাঃ) লিমিটেড ৭৪, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদপট ঃ বিমলেন্দু চক্রবর্তী

# ভূমিকা

সিদ্ধার্থ বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁকে বৃঝি হেসের নায়ক কিন্তু তিনি নন্। অবশ্য কাহিনীর পটভূমিকায় বৃদ্ধের অদৃশ্য উপস্থিতি সব সময়েই অনুভব করা যায়,— কাহিনীর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই মাত্র একবার।

হেদের নায়ক এক তরুণ ব্রাহ্মণ কুমার। শাস্ত্র পাঠ এবং যাগমজ কিছুই তাকে জীবন-জিজাসার উত্তর দিছে পারল না। তাই সে গৃহ ত্যাগ করে বনে গেল, সকল প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় পারদর্শী হলো। কিন্তু তবু উত্তর পেল না জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং জীবন অনিবার্য-রূপে যে বেদনার বোঝা নিয়ে আসে তার হাত থেকেই বা মৃক্তি পাওয়া যাবে কোন পথে ?

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভালো লাগল, তবু সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল না। কারণ গুরুবাদে ভার আস্থা নেই। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্ম সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ভ্যাগ করে লোকালয়ে ফিরে এলো। সাধনা করেছে 'বৈরাগ্যের, এবার সংসার-জীবনের আনন্দ-বেদনার পরিচয়টা পেতে হবে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছ থেকে প্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করল, এবং তারই সাহায্যে হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল চরম বিলাসিভায় কাটিয়ে হঠাং একদিন জীর্ণ বস্ত্রের মতো সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ। এক খেয়াঘাটের হৃদ্ধ মাঝির আমন্ত্রণে তার কুটিরে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিল। তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এতদিনে খুঁজে পেল মাঝি বাসুদেব ও নদীর কাছ থেকে। জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের মোটামুটি উপলব্ধি এই: জীবনের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়, অশ্রের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় না। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা

করা যায়, জ্ঞান পাওয়া যায় না। সংসারে হঃখের গোড়ার কথা হলো সময়কে অভীত, বর্তমান ও ভবিয়তে ভাগ করে দেখবার চেফা। আসলে কালপ্রবাহ এক ও অবিভাজ্য। নদী উৎপত্তি স্থান থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান; এই জলধারার যেমন অভীত ও ভবিয়তে বিশ্বের কেমনি মহাকালকেও অভীত ও ভবিয়তে খণ্ডিত করা চলে না। প্রিয় জিনিস হারাবার ভয়ে কত হঃখ পাই; আসলে নদীর জলের মতো বিশ্বের কোন জিনিসই হারায় না। নদীর জল বাপ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘ সৃষ্টি করে, আবার রৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। জীবনের স্রোত এমনি অবিশ্রাম ধারায় বয়ে চলেছে; এর মধ্যে পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিনি ঐক্য দেখতে পান, সহস্র ক্রেটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংসারকে যিনি ভালোবাসতে পারের, জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

'সিদ্ধার্থের' মতে। দার্শনিক উপত্যাস বাঙলা সাহিত্যে নেই। অনুবাদ করতে গিয়ে দার্শনিক প্রতিশব্দের জত্য বারবার থামতে হয়েছে। বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করে অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। ভাই অনুবাদের ভাষা আধুনিক বাঙলা উপত্যাসের ভাষা হতে পারেনি। 'সিদ্ধার্থের' কাহিনী সাধারণ উপত্যাসের মতোনয়,—এটাই এই ব্যতিক্রমের স্বচেয়ে বড় কৈফিয়ং।

### ব্রাহ্মণকুমার

সৌম্দর্শন ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থ তার বন্ধু গোধিন্দের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠছে। গৃহাঙ্গনে, রৌজালোকিত নদীতীরে, শাল ও ভুমুর গাছের ছায়ায় ত্'জনে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। শুচি স্নান এবং যজ্ঞোপলক্ষে নদীতীরে যাতায়াত করে-করে সিদ্ধার্থের অনতিপ্রশস্ত কাঁধ বাদামী রঙ ধরেছে। আম বাগানে খেলা করবার সময়, মা'র গান শুনে, পিতার অধ্যাপনা শুনতে বসে এবং মনীধীদের সাহচর্যে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে কিসের যেন ছায়া ভেসে যায়। এর মধ্যেই সিদ্ধার্থ পণ্ডিতদের আলোচনায় যোগ দিয়েছে, তাই নিয়ে আবার গোবিন্দের সঙ্গে তর্ক করেছে, আর অভ্যাস করেছে একাগ্র চিন্তা ও ধ্যানের। কুম্ভকের সাহায্যে শব্দক্রেষ্ঠ 'ওম্' নিঃশব্দে উচ্চারণ করবার কৌশলটাও সে আয়ত্ত করেছে; প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সময় বিশুদ্ধ আত্মার প্রভায় তার ললাট দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে আত্মা অবিনশ্বর, যে আত্মা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই আত্মাকে আপন সত্তার গভীরে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও লাভ করেছে সিদ্ধার্থ।

পুত্রের ধীশক্তি ও জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে পিতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়; তিনি স্বপ্ন দেখেন, ছেলে একদিন বড় পণ্ডিত হয়ে উঠবে, পুরোহিত হবে, খ্যাতি লাভ করবে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হিদেবে। তার চলা, বসা, ওঠা, ছু'চোখ ভরে দেখে দেখে মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে;

সবল, স্থদর্শন, স্থকুমারকান্তি সিদ্ধার্থ কি লাবণ্য-মধুর ভঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম করে!

সিদ্ধার্থ যখন নগরপথে চলে তখন তার উন্নত ললাট, রাজ্বোচিত চক্ষ্ক্, একহারা গঠন দেখে ব্রাহ্মণ কুমারীদের হৃদয়ে প্রেমের স্পান্দন জাগে।

কিন্তু তার বন্ধু ব্রাহ্মণকুমার গোবিন্দের মতো আর কেউ সিদ্ধার্থকৈ ভালোবাসে না। সিদ্ধার্থের চোখ, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তার ভালো লাগে। সে ভালোবাসে তার হাঁটার ধরন, গতি-ভঙ্গির পরিপূর্ণ মাধুর্য। সিদ্ধার্থ यে कांक करत, य कथा वर्ल मवहें छाला लाल लावित्मत ; তाक সবচেয়ে মুগ্ধ করে সিদ্ধার্থের মেধা, উদ্দীপনাময় চমৎকার চিন্তাধারা, দুট সংকল্প এবং তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য। গোবিন্দ জানে সিদ্ধার্থের জীবন আর পাঁচজন সাধারণ ব্রাহ্মণের মতো হবে না, যজ্ঞের অলস হোতা হয়ে দিন কাটানো তার উদ্দেশ্য নয়; মন্ত্রতন্ত্রের অর্থগুণ্ণ, ব্যবসায়ী, যোগ্যতাহীন দান্তিক বক্তা, তুর্নীতিপরায়ণ শঠ পুরোহিত সে হবে না: অথবা বৃহৎ পালের মধ্যে নির্বোধ গোবেচারা ভেড়ার মতো তার জীবন কাটবে না.—এও নিশ্চিত : গোবিন্দ নিজেও ওসব পথে যেতে চায় না: হাজার হাজার ব্রাহ্মণের একজন হয়ে থাকতে তার আকাজ্জা নেই। সে অনুগামী হবে তার প্রিয় বন্ধুর, মহৎ-হৃদয় সিদ্ধার্থের। যদি সাধনার দারা সে দেবত্ব লাভ করে, যদি জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়, তাহ'লে গোবিন্দ তার অনুসর্ণ করবে। অনুগমন করবে বন্ধু, সাথী, ভূত্য ও দেহরক্ষী হিসেবে; ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

এমনি করে সবাই সিদ্ধার্থকে ভালোবাসে। সে আনন্দ দেয়, স্থুখ দেয় সকলকে।

কিন্তু সিদ্ধার্থের নিজের মনে সুখ নেই। সে সকলের প্রিয়, সকলের আনন্দের উৎস; পাকা ফল ছড়ানো ডুমুর বাগানের লাল পথে সিদ্ধার্থ ঘুরে বেড়ায়, কুঞ্জের নীলাভ ছায়ায় বসে ধ্যান করে; প্রতিদিন পুণ্য সলিলে অবগাহন করে প্রায়শ্চিত্ত করবার জক্ত; আম বাগানের গভীর ছায়ায় বিনীত-মধুর ভঙ্গিতে নৈবেছ নিবেদন করে; কিন্তু তবু তার হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি নেই। ঐ নদী, রাত্রির আকাশে মিট্মিটে তারা, সূর্যের প্রথর কিরণ তার মনে চাঞ্চল্য জাগায়, স্বপ্ন রচনা করে। যজ্ঞের ধোঁয়া, ঋগ্বেদের স্তোত্র, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের শিক্ষা, তার হৃদয় ব্যাকুল করে তোলে, স্বপ্ন দেখে অন্ত জগতের।

সিদ্ধার্থ অনুভব করে তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে একটা অতৃপ্রির বীজ। সে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে পিতা-মাতার স্কেহ, বন্ধুর ভালবাসা তাকে চিরদিন আনন্দ দেবে না, দেবে না শান্তি; শুধু এই দিয়ে দে তৃপ্ত হবে না, পূর্ণ হয়ে উঠ্বে না। তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। সুপণ্ডিত পিতা এবং অক্যান্য বিজ্ঞ বাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে এর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বৃহৎ অংশ সে লাভ করেছে। এঁরা সিদ্ধার্থের অপেক্ষমান জাহাজে তুলে দিয়েছেন তাঁদের মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার; কিন্তু জাহাজ পূর্ণ হয় নি, বৃদ্ধির তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই আজার, হৃদয়ের চাঞ্চল্য ঘোচেনি। পুণ্য সলিলে অবগাহন ভালো: কিন্তু জল দিয়ে তো পাপ ধ্যে ফেলা যায় না, লাঘব করা যাবনা সদয়ের ভার। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, তাদের কাছে প্রার্থনা জানানো, খবই উত্তম বাবস্থা; কিন্তু তাই কি যথেষ্ট দেব হাদের সম্বন্ধেই বা কি জানি ? সতাি কি প্রজাপতি বিশ্ববন্ধাও সৃষ্টি করেছেন গ্রথবা একমাত্র পরমাত্মা, পরম বন্ধের স্ষ্ট এই জগণ্ তোমার আমার মতো যারা মৃত্যুর বলি, যারা অচিরস্থায়ী, তাদের আকৃতি দিয়েই কি দেবতাকে স্ঠটি করা হয় নি ? তাহ'লে দেবতাদের পৃজা করে লাভ কি ? সেটা কি উচিত ও যুক্তি-সঙ্গত ? যিনি একমেব অদ্বিতীয়ম্ যিনি প্রমাত্মা ও প্রম ব্রহ্ম, একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের আয়োজন করা যায় ? আর কে পেতে পারে শ্রদ্ধার অর্চ্য ? আমাদের অন্তরের গভীরতম অমর সতায় যদি পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাই, তাহ'লে ঈশ্বর কোথায় আছেন, কোথায় তাঁর শাশ্বত হৃদয়ের স্পান্দন অমুভব করা যাবে? কোথায় সেই অন্তর্নিগৃঢ় ব্যক্তিসত্তা? যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলেন যে অন্থিমাংসে আত্মা নেই, নেই চিন্তা ও চেতনায়। তাহ'লে আছে কোথায়? আত্মাকে উপলব্ধি করবার আর কোন সফলতর পথ আছে? কেউ পথ নির্দেশ করে না। তার পিতা, আচার্যমন্ডলী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেউ জানেন না পথের কথা। পবিত্র স্তোত্রেও নেই কোন ইঙ্গিত। ব্রাহ্মণরা সকল বিত্যা আয়ন্ত করেছিলেন; তাঁদের শাস্ত্রপ্রস্থে সবকিছুর উল্লেখ আছে। স্প্তিরহস্ত, ভাষার জন্ম, খাত্ম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পঞ্চেন্দ্রিরের অবস্থান, দেবতাদের লীলা,—সবই তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁরা এত জিনিস জানতেন যে তার সংখ্যাটা রীতিমতো ভীতিজনক। কিন্তু এই জানার মূল্য কি যদি না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি জানা যায়,—সবকিছুর মধ্যে যেটি একমাত্র মূল্যবান?

শান্তগ্রন্থে, বিশেষ করে সামবেদীয় উপনিষদের অনেক শ্লোকে. এই অন্তর্বাসী সত্তার উল্লেখ আছে। এ সব গ্রন্থের উপদেশঃ "আছৈ বেদং সর্বম্।" উপনিষদে বলা হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়লে অন্তর্নিহিত আত্মার মধ্যে আমরা বাস করি; দেহ ঘুমায়, জেগে ওঠে আত্মা। এই সব শ্লোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য জ্ঞান; ঋষিদের সাধনালক সকল জ্ঞান এখানে ব্যক্ত হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভাষায়; মৌমাছির সংগৃহীত মধুর মতোই তা বিশুদ্ধ। পুরুষাত্মক্রমে ব্রাহ্মণরা যে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছেন তাকে সহজে অগ্রাহ্ম করা চলে না। কিন্ত কোথায় সেই ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং পণ্ডিতের দল যাঁরা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় স্থগভীর জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করেন নি, জীবনেও তাদের উপলব্ধি করেছেন ? এমন দীক্ষা কার আছে যিনি নিদ্রার মধ্যে আত্মাকে লাভ করে তাকে জাগরণে, জীবনে, বাক্যে, কার্যে এবং সর্বত্র ধরে রাখতে পারেন ? সিদ্ধার্ণ অনেক স্থ্যোগ্য ব্রাহ্মণ দেখেছে। দেখেছে তার পিতাকে,—ধর্মপরায়ণ, বিদ্বাহ্ম, সর্বোত্তম সন্মানের যোগ্য। পিতার সন্মুথে গেলেই মন্দ শ্রদ্ধায় নত হয়, তাঁর ব্যবহার শাস্ত ও মহৎ।

সৎপথে তিনি চলেন, তাঁর বাক্য বিজ্ঞ-জনোচিত। কত স্ক্র ও মহৎ চিন্তায় তাঁর মস্তিক্ষ পূর্ণ,—কিন্তু এত জেনেও তিনি কি অতৃপ্ত তথামুসন্ধানী নন? অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তিনিও কি নিয়ত পূত সলিলে, যজ্ঞভূমিতে, ব্রাহ্মণদের আলোচনা সভায় এবং গ্রন্থ পাঠ করতে যান না? অনিন্দ্য-চরিত্র তার পিতাকেও কেন প্রতাহ দেহ প্রক্ষালন করে বিশুদ্দ হয়ে পাপ ধুয়ে দূর করবার চেষ্টা করতে হবে? তাহ'লে তাঁর মধ্যে কি আত্মার অস্তিব নেই? আদি কারণ কি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে নিহিত নেই? নিজের গভীর সন্তার মধ্যেই তো স্বকিছুর মূল কারণ রয়েছে; তাকে জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। এ ছাড়া আর যা কিছু স্ব হলো শুধুই খোঁজা,—গোলকধাঁ ধাঁ, ভ্রান্তি।

নিদ্ধার্থের এই ছিল ভাবনা; এই ছিল তার আকাজ্জা; তার হুঃখ।

সে প্রায়ই আপন মনে ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোকাংশ আর্ত্তি
করেঃ "এতদমৃতম ভয়নেতদ্ ব্রন্ধোতি তস্ত হ বা এতস্ত ব্রন্ধণো নাম
সত্যমিতি॥ অহরহর্বা এবংবিং স্বর্গং লোকমেতি॥" ব্রন্ধাই সত্য;
একথা যিনি জানেন প্রতিদিনই তিনি ব্রন্ধালোক গমন করেন।
এই ব্রন্ধালোক অনেক সময় খুব নিকটে মনে হয়, কিন্তু সেখানে
ঠিক পৌছতে পারেনি কখনো, মেটানো হয়নি চরম ভৃষ্ণা। সিদ্ধার্থ
যে সব পণ্ডিতদের জানে, যাদের শিক্ষা ভার ভালো লাগে তাঁদের
মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রন্ধালোকে পৌছেছেন
কেউ নেই যার অনন্ত ভৃষ্ণা পরিপূর্ণরূপে ভৃত্য হয়েছে।

সিদ্ধার্থ তার বন্ধুকে বলল, "গোবিন্দ চলে বটগাছের ছায়ায় গিয়ে বসি ৷ কিছুক্ষণ ধ্যান করা যাক।"

বট গাছের তলায় এসে বিশ পা ব্যবধানে ছ'জন বসল। গোবিন্দ ওম্ উচ্চারণ করবার উচ্চোগ করতেই সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে আর্ত্তি আরম্ভ করলঃ

> প্রণবাে ধন্মঃ শরাে হাাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধবাঃ শরবতন্ময়াে ভবেৎ॥

ওম্ হলো ধনু, জীবাত্মা তীর এবং ব্রহ্ম হলেন লক্ষ্য। নির্ভুল ভাবে লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে তীর ও লক্ষ্যের মিলন ঘটবে। অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হবে।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী ধ্যানের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে; গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল। এখন সন্ধ্যা; সময় হয়েছে আহ্নিকের। সে সিদ্ধার্থের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু সাড়া নেই। সিদ্ধার্থ তন্ময় হয়ে কোন এক বক্ত দূরবর্তী লক্ষ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় জিহ্বার অগ্রভাগট্টকু। এমন স্থির মূর্তি,—মনে হয় শ্বাস-প্রশাস বৃঝি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি করেই ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে সিদ্ধার্থ, ভাবছে শুধু ওম্, আত্মার বাণ নিবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মের দিকে।

একবার একদল সাধু ঘুরতে ঘুরতে সেই নগরে এসে উপস্থিত হলো। তিন জন কৃশকায়, শ্রান্ত, ভবঘুরে সন্মাসী; চেহারা থেকে বোঝবার উপায় নেই বৃদ্ধ কি যুবক। তাদের উলঙ্গপ্রায় ধূলি-মাখা রক্তাক্ত দেহ সূর্যের উত্তাপে ঝলসে গেছে। এরা নিঃসঙ্গ, অদ্ভুত,—সর্বদা যেন মুখ খিঁচিয়েই আছে: মানুষের পৃথিবীতে তারা ক্ষুধার্ত শেয়ালের মতো। তাদের চার পাশে স্তব্ধ আকাঙ্কার পরিবেশ; আত্মক্ষয়কারী সেবার ব্রত এবং নির্দয় আত্মনিগ্রহের আদর্শ তাদের।

সন্ধ্যাবেলা ধ্যান ভাঙবার পর সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে বলল, "শোন বন্ধু, কাল সকালে সিদ্ধার্থ সন্ধ্যাসীদের দলে যোগ দেবে; সে সন্ধ্যাস গ্রহণ করবে।"

সিদ্ধার্থের কথা শুনে গোবিন্দের মুখ শাদা হয়ে গেল। সে বন্ধুর সংকল্প-কঠিন মুখে সিদ্ধান্তের রেখা পাঠ করল; জ্ঞাা-মুক্ত তীরের মতো তাকে আর ফেরানো যাবে না। বন্ধুর মুখের দিকে চেয়েই গোবিন্দ অন্ধুভব করতে পারল এবার সিদ্ধার্থের নিজের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে, ভাগ্যের পটপরিবর্তন আরম্ভ হলো এখন থেকে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে গোবিন্দের নিজের জীবনও নতুন পথে যাত্রা করবে। অজ্ঞানা ভবিশ্যতের আশংকায় গোবিন্দের মুখ শুক্নো কলার খোসার মতো বিবর্ণ হয়ে উঠল।

্গোবিন্দ বলে উঠল, "কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমার বাবা কি অনুমতি দেবেন ?"

যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে এমনি চোখে সিদ্ধার্থ গোবিন্দের দিকে চাইল। বিহ্যুৎগতিতে সে বুঝতে পারল গোবিন্দের মনোভাব। অকুভব করল তার আশংকা, তার আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

সে ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, এ বিষয়ে আর বৃথা বাক্য ব্যয় করব না। কাল সকালে আমি সন্ধাস গ্রহণ করব। এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।"

পিতা যে ঘরে কুশাসনের উপরে বসে জপ করছেন সেখানে চলে এল সিদ্ধার্থ। তার উপস্থিতি বুঝতে না পারা পর্যন্ত সে নীরবে পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর এক সময় ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, সিদ্ধার্থ ? বলো, কি বলতে এসেছ।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "পিতা, আপনার অনুমতি পেলে গৃহ ত্যাগ করে কাল আমি সন্মাসীদের দলে যোগ দেব। আমি সন্মাস অবলম্বন করতে চাই। জ্ঞানি, আপনার অমত হবে না।"

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। ঘরের ছোট জানালা দিয়ে দেখা গেল তারার দল রাত্রির আকাশে নতুন নকশা রচনা করছে। পুত্র ছুই বাহু বৃক্রে উপর নিবদ্ধ করে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিতা প্রস্তুর মূর্তির মতো কুশাসনের উপর বসে আছেন; বাইরে তারার দল ধীরে ধীরে আকাশের পথ অতিক্রম করে চলছে। বহুক্ষণ পরে পিতা বললেন, "আমার হৃদয় অসন্তোষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে; কিন্তু কুদ্ধ ও উত্তেজিত বাক্য উচ্চারণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে শোভা পায় না। দ্বিতীয় বার এই অনুরোধ তোমার মুখ থেকে যেন শুনতে না পাই।"

ব্রাহ্মণ আসন ছেড়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থ তখনো তেমনি নীরবে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের জন্ম অপেক্ষা করছ ?" বিনীত কণ্ঠে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "আপনি তা জানেন।"

ব্রাহ্মণ রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন; নিদ্রার সময় হয়েছে। প্রথয়ে পড়লেন বিছানায়।

এক ঘটা পার হয়ে গেল, ঘুম আসে না। ব্রাহ্মন শয়া ত্যাগ করে কিছুক্ষন পায়চারি করে ঘরের বাইরে এলেন। ছোট জ্বানালা দিয়ে দেখতে পেলেন পাশের ঘরে সিদ্ধার্থ তখনও বুকের উপর ছুই বাহু নিবদ্ধ করে প্রস্তর মূর্তির মতো দাড়িয়ে আছে। তার শাদা কাপড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘরে। অস্তরের বেদনা বোধ করলেন, ফিরে গেলেন শয়ায়।

আর এক ঘটা গেল; তবু চোখে ঘুম নেই। আবার উঠে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাইরে এলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা গেল সিদ্ধার্থ ঠিক তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছই বাহু বুকের উপর নিবদ্ধ করে। তার পায়ে এসে পড়ছে চাঁদের আলো। বাক্ষাণের হৃদয় বেদনায় ক্লিষ্ট হলো, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পরে আবার এলেন; অবার ছ'ঘণ্টা পরে। জ্ঞানালা দিয়ে দেখতে পেলেন কখনো চন্দ্রালোকে, কখনো তারার আলোয়, কখনো বা অন্ধকারে দিদ্ধার্থ ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি নীরবে এসে জ্ঞানালা দিয়ে দেখে যান সিদ্ধার্থের নিশ্চল মূর্তি। তাঁর হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হয়ে যায়; মন ভারাক্রান্ত হয় উৎক্ঠায়, ভয়ে ও বেদনায়।

রাত্রির শেষ প্রহরে, ভোর হবার আগে, ব্রাহ্মণ আর এক বার এলেন ; ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন পুত্র ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এরই মধ্যে মাথায় লম্বা হয়ে উঠেছে; এ যেন চির-পরিচিত সিদ্ধার্থ নয়,—আর কেউ।

জিজ্ঞাসা করলেন, "সিদ্ধার্থ, কেন অপেক্ষা করছ ?"

"কেন তা আপনি জানেন।"

"ভোর হবে, দিন গড়িয়ে যাবে তুপুর ও সন্ধ্যায়, তবু কি দাঁড়িয়ে থাকবে ?"

"আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব।"

"সিদ্ধার্থ, তুমি ক্লান্ত হবে।"

"হ্যা, হবো।"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, সিদ্ধার্থ<sup>1</sup>"

"না, ঘুম আসবে না।"

"তোমার মৃত্যু হবে।"

"তা হবে।"

"মৃত্যু কি পিতার আদেশ পালনের চেয়েও বরণীয় তোমার কাছে ?"

"সিদ্ধার্থ কোনদিন পিতার অবাধা হয়নি।"

"তাহ'লে তোমার সংকল্প ত্যাগ করলে ?''

"পিতা যা আদেশ করবেন সিদ্ধার্থ তাই করবে।"

প্রভাতের প্রথম কিরণ প্রবৈশ করেছে ঘরে। ব্রাহ্মণ দেখণেন সিদ্ধার্থের হাটু সামাত একটু কাঁপছে; কিন্তু তার মুখ অচঞ্চল; চোথের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে অনেক দূরে। পিতা উপলদ্ধি করলেন পুত্র এই গৃহে তাঁর সঙ্গে আর থাকতে পারবে না; এর মধ্যেই সে তাঁকে ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে গেছে।

ব্রাহ্মণ পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বেশ, তুমি বনে যাও, সন্মাস গ্রহণ কর। বনে যদি সেই পরমানন্দ লাভ করতে পার তাহ'লে আমাকে ভাগ দিয়ে যেও। যদি না পাও, তাহ'লেও ফিরে এসো; আবার আমরা ছ'জনে এক সঙ্গে দেবতার আরাধনা করব। এখন যাও, মাকে প্রণাম কর; তাঁকে বল কোথায় চলেছ। আমার তো প্রাতঃস্নানের সময় হয়েছে, এবার নদীর ঘাটে যাই।"

পুত্রের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ব্রাহ্মণ বাইরে চলে গেলেন।
দীর্ঘকাল স্থান্থর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম পা ফেলবার উদ্যোগ
করতেই সিদ্ধার্থের দেহ ছলে উঠল; নিজেকে সংযত করে পিতার
উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সে গেল মা'র সন্ধানে।

প্রত্যুষের প্রায়ান্ধকারে ধীরে ধীরে অসাড় পা ফেলে নিজিত নগরী ত্যাগ করে চলেছে সিদ্ধার্থ। নগরীর শেষ কুটীর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো একটি ছায়া, সঙ্গ নিল অভিযাত্রীর। সে ছায়া গোবিন্দের।

মৃত্র হেসে সিদ্ধার্থ বলল, "তুমি এসেছ দেখছি।"

"হ্যা, আমি এলাম।"

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল গোবিন্দ।

#### সন্যাস

সেদিন বিকেলেই তারা সাধুদের নাগাল পেয়ে গেল। আন্থগত্য স্বীকার করে অন্থরোধ জানাল দলে ভর্তি করে নিতে। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো তাদের।

একটি কৌপীন এবং সেলাই-বিহীন গেরুয়া রঙের অঙ্গাবরণ মাত্র রেখে সিদ্ধার্থ তার সকল পোশাক বিলিয়ে দিয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। দিনে এক বেলা মাত্র খায়, সে খাছেও আবার আগুনের চোঁয়া লাগবে না। তারপর শুরু হলো উপবাস; প্রথম চৌদ্দ দিন; ক্রমে বেড়ে হলো আটাশ দিন। গাল থেকে, পা থেকে, মাংস গেল নিশ্চিষ্ণ হয়ে। সিদ্ধার্থের বড় বড় বেরিয়ে-আসা চোথে কত অদ্ভূত স্বপ্পের ছায়া ভেসে ওঠে। তার ক্ষীণ আঙুলের নখগুলি দার্ঘ হয়েছে, চিবুকে দেখা দিয়েছে শুকনো কাঁটা কাটা দাড়ি। মেয়েদের সামনে পড়লে তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে বয়ফের মতো শীতল; স্থসজ্জিত নয়নারী-পূর্ণ নগরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার ঠোঁট অবজ্ঞায় কৃঞ্চিত হয়। সিদ্ধার্থ দেখত ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা কয়ছে, দেহের পণ্য সাজ্লিয়ে বসে আছে গণিকারা, বৈছ চিকিৎসা কয়ছে রোগীর, পুরোহিত বীজ বপনের শুভদিন দেখছে, প্রেমিক প্রেম নিবেদন কয়ছে, মা সম্ভানকে শাস্ত কয়ছে,—কিল্প এসব কোন দৃশ্যই মুহুর্তের জন্য চেয়ে দেখবারও যোগ্য নয়। কিছুই সত্য নয়,—মিথ্যার উৎকট হুর্গদ্ধে এরা বিষাক্ত। আনন্দ আর সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের মায়া কেবল। সব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সংসার বিস্থাদ ঠেকে। জীবন শুধু বেদনা।

সিদ্ধার্থের একটিমাত্র লক্ষ্য—শৃত্য হয়ে যাওয়া; তৃষ্ণা, আকাজ্ঞ্মা, স্বপ্ন, আনন্দ ও বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া, অহংকে মরে যেতে দেওয়া। অহংকে দমন করে নিরাসক্ত হাদয়ের শান্তি ও বিশুদ্ধ চিন্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা তার একমাত্র লক্ষ্য। অহং যখন পরাজ্ঞিত ও মৃত, যখন সকল বিক্ষোভ ও আকাজ্ঞ্মা শান্ত হবে, তখন সেই অহংমুক্ত অন্তর্রবাসী গোপন সত্তা জ্বেগে উঠবে।

প্রথব রৌজে সিদ্ধার্থ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, কষ্টে ও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়; কিন্তু তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তৃষ্ণা ও বেদনার অনুভূতি লোপ পায়। এমনি করে বৃষ্টিতেও দাঁড়িয়ে থাকে; মাথার চূল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে কাঁধে; সেখান থেকে কোমর ও পায়ে। ঠাঙায় দেহ জনে যায়; নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না ঠাঙা আর গায়ে লাগে না, যখন কাঁধ ও পা অনুভূতির বাইরে চলে যায়, প্রবল হিমেও যখন অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলি শীতে জনে না, যখন তারা শাস্ত হয়ে পড়ে, স্পর্শান্তভূতির বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। সিদ্ধার্থ কাঁটার আগনের উপর বসা অভ্যাস করে; বাথা-ক্লিষ্ট ছিন্ন চামড়া থেকে রক্ত ঝরে, ঘা হর, কিন্তু সিদ্ধার্থ অটল, অচঞ্চল হয়ে বসে থাকে। রক্তঝরা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, কাঁটাবেঁধার অনুভূতি এবং তার বেদনাবোধ দুর না হওয়া পর্যন্ত, সে কটকাসন ত্যাগ করে না।

সিদ্ধার্থ প্রাণায়াম আরম্ভ করেছে। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস-প্রশাস কম নেওয়া অভ্যাস করে, শ্বাস রুদ্ধ করেও থাকতে পারে অনেকক্ষণ। বাতাস গ্রহণ করবার সময় যাতে হৃদ্ম্পন্দন বন্ধ থাকে তার সাধনা করতে করতে সে প্রায় সফলতা লাভ করেছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুর উপদেশ অনুসারে সিদ্ধার্থ ধ্যান ও আত্মনিপ্রহ শিক্ষা করে। হয়তো বাঁশবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে একটা বক, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে প্রবেশ করল তার মধ্যে; কত বন আর পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে এল ; বক হয়ে মাছ খেল, বকের ক্ষুধায় কাতর হলো। ভাষা ব্যবহার করল বক্ষদের, তারপর মৃত্যু হলো বকদের মতোই। বালুকীর্ণ নদী তীরে পড়ে ছিল একটা মরা শেয়াল, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে ঢুকল সেই মৃতদেহে। নদীতীরে মরা শেয়াল হয়ে পড়ে রইল সে; ফুলে উঠল, ছড়াতে লাগল তুর্গন্ধ, পচন শুরু হলো, চিতাবাদ টুকরো টুকরো করল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘা খেল শকুনের ধারালো ঠোঁটের, ক্রমে কংকালসার হয়ে পড়লা তারপর ধূলো হয়ে মিলিয়ে গেল। দিদ্ধার্থের আত্মা ফিরে এল; ফিরে এল মৃত্যু, পচন ও ধুলোর মধ্য দিয়ে; ফিরে এল জীবনচক্রের বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিকারীর নব নব শিকারের আকাজ্ঞা নিয়ে সে অপেক্ষা কবতে লাগল এক বিরাট শৃস্ততার তীরে, যেখানে জীবনচক্রের বিবর্তন বন্ধ হয়েছে, যেখানে হেতুবাদ নীরব, দেখান থেকে শুরু হয়েছে বেদনাবোধহীন অনস্ত সত্তা। সে ইন্দ্রিয় দমন করেছে, স্মৃতির সঞ্চয়কে ধ্বংস করেছে, হাজারো বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে কত বার। জন্তু, শব, পাথর, কাঠও জলের রূপ নিয়েছে সিদ্ধার্থ, আবার প্রত্যেকবার জেগে উঠেছে নিজের মধ্যে। জীবনচক্রের দোলায় তুলে সে আবার ফিরে এসেছে আপন সন্তায়; তৃষ্ণা পেয়েছে, দমন করেছে তৃষ্ণা, আবার জেগেছে কোনো নতুন তৃষ্ণা।

সাধুদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ শিথেছে অনেক। নিজেকে লোপ করে দেবার অনেক উপায় জেনে নিয়েছে। বেদনা দিয়ে আত্মাকে পীড়ন করেছে; পীড়ন করেছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দিয়ে। স্বেচ্ছায় ক্লেশ বরণ করেছে, শিথেছে বেদনা জয় করতে। আবার ধ্যানের পথে সন্তা লোপের চেষ্টা করেছে, মনের আকাশ থেকে সকল ছবি মুছে নিয়ে শৃত্যতায় পূর্ণ করতে চেয়েছে মনকে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমনি কত পথ সে অবলম্বন করেছে। হাজ্ঞারো বার সিদ্ধার্থ আপন সন্তাকে হারিয়েছে, দিনের পর দিন আত্মগোপন করেছে অবিভ্রমানতায়। তবু কি আশ্চর্ম, যদিও এসব প্রক্রিয়া তাকে দূরে নিয়ে গেছে তার

সত্তাকেন্দ্র থেকে তথাপি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয়েছে সেই নিজের মধ্যেই। যদিও সহস্রবার সিদ্ধার্থ আপন সত্তার কাছ থেকে পালিয়েছে, হারিয়ে গেছে অবিভ্যমানতায়, বাস করেছে জন্ত ও পাথরের মধ্যে, তবু তার নিজের মধ্যে ফিরে আসাটা অবশ্যন্তাবী। সূর্যালোকে কিংবা চন্দ্রালোকে, ছায়ায় বা বৃষ্টিতে,—কোন এক মুহূর্তে আবার ফিরে আসবেই, জীবনচক্রের ছর্বহ যাতনা আবার জাগিয়ে তুলবে সিদ্ধার্থের নিজস্ব সত্তা।

গোবিন্দ ছায়ার মতো পাশে পাশে থাকে। সে-ও সিদ্ধার্থের পথে সাধনার চেষ্টা করে। যতটুকু বাক্যালাপ অত্যাবশ্যক তা ছাড়া তারা কথা বলত না। কথনো কথনো ছজনে গ্রামে যেত নিজেদের ও আচার্যদের জন্ম ভিক্ষা করতে।

একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "গোবিন্দ, তোমার কি মনে হয় ? আমরা কি একটুও এগিয়ে যেতে পেরেছি ? লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছি কি ?"

গোবিন্দ বলল, "আমরা শিখেছি অনেক, এখনও শিখছি। তুমি একজন মস্ত বড় তপস্বী হবে, সিদ্ধার্থ। প্রত্যেক পাঠই তুমি শীগ্ গীর করে শিখে নিয়েছ। সাধুরা প্রায়ই তোমার গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। সিদ্ধার্গ, তুমি ঋষিত্ব লাভ করবে।"

্ সিদ্ধার্থ বলল, "না বন্ধু, আমার তা মনে হয় না। এ পর্যন্ত আমি সন্ধ্যাসীর কাছ থেকে যা শিখেছি তা আরো সহজে এবং ক্রত শিখতে পারতান যে কোনো পান্থশালায়, গণিকালয়ে, মুটে-মজুর ও পাশা খেলোয়াড়দের সাহচর্যে।"

গোবিন্দ বলল, "তুমি তামাসা করছ। ও সব হতভাগাদের কাছ থেকে তপস্থা ও প্রাণায়ান কি করে শিখতে? ক্ষুধা ও বেদনার অনুভূতিহীনতা জানা কি সম্ভব হতো ওদের কাছ থেকে ?"

সিদ্ধার্থ মৃত্র কণ্ঠে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, "তপস্থা কি ? দেহকে ত্যাগ করবার অর্থ কি ? উপবাস কিংবা প্রাণায়ামে কি হয় ? এগুলো শুধু নিজের কাছ থেকে পালাবার উপায়, অহংএর যাতনা থেকে সাময়িক পলায়ন। এরা জীবনের পাপ ও বেদনার বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী উপাশামক। এমনি করেই গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জীবন থেকে পলায়নের জন্য কয়েক পাত্র ধেনো মদ পান করে। তথন সে আর অহংকে অনুভব করে না, ভূলে যায় জীবনের বেদনা। স্থরা এনে দেয় সাময়িক পরিত্রাণ। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার দারা দেহের বন্ধন থেকে যে সাময়িক পরিত্রাণ লাভ করে, গাড়োয়ান ধেনো মদের হাঁড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়ে ঠিক সেই অনুভৃতি পায়।"

গোবিন্দ বলল, "বন্ধু, একথা বললেও তুমি জান যে সিদ্ধার্থ গোরুর গাড়ীর গাড়োরান নয়, এবং সাধুরাও মাতাল নয়। স্থরার প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্ম জীবনকে এড়ানো যেতে পারে, হয়তো সভ্যি সাময়িক বিরাম ও বিশ্রাম লাভ করা সম্ভব, কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসতে হয় দৈনন্দিন জীবনের অপরিবর্তনীয় পৃথিবীতে। এ উপায়ে জ্ঞান বাড়ে না, নতুন বিল্ঞা শেখা হয় না, জীবনের সিঁড়ি বেয়ে এক ধাপ উপরে উঠাও সম্ভব নয়।"

একটু হেসে সিদ্ধার্থ বলল, "আমি জানি না। কোনোদিন তো মদ থাইনি। কিন্তু আমি—এই সিদ্ধার্থ—যে তপস্থা ও অক্সান্থ অনুষ্ঠানের দারা শুধু ক্ষণকালের পরিত্রাণ পাই জীবন থেকে, জ্ঞান ও মোক্ষ যে গর্ভস্থ জ্রনের মতোই আমার কাছে দ্রের বস্তু, একথা আমি জানি, গোবিন্দ।"

আর একবার ভিক্ষায় বেরিয়ে ছ'জনে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আরম্ভ করল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "গোবিন্দ, আমরা কি ঠিক পথে চলেছি ? জ্ঞান লাভ করেছি কি আমরা ? মোক্ষ লাভের দিকে এগিয়ে চলেছি কি ? অথবা যে গোলকধাঁ বা থেকে মুক্তি পাবার জন্ম গৃহ ত্যাগ করেছি, সেই গোলকধাঁ ধাতেই ঘুরে মরছি ?"

গোবিন্দ আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমরা অনেক শিখেছি, সিদ্ধার্থ। আরও কত শেখবার আছে! গোলকধাঁধা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, উঠ্ছি উপরের দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে, এর মধ্যেই অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙেছি আমরা।"

সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, ''আমাদের শ্রাদ্ধের বয়োক্ত্যেষ্ঠ আচার্য্যের বয়স কত বলতে পার ?'

''তাঁর বয়স প্রায় "যাট বছর হবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "যাট বছর বয়সেও তিনি নির্বাণ লাভ করতে পারেননি। তাঁর বয়স হবে সত্তর, সত্তর থেকে গড়িয়ে যাবে আশিতে; আমরাও তাঁর মতো বৃদ্ধ হবো, কত অনুষ্ঠান, উপবাস ও তপস্তা করব, কিন্তু আমরা নির্বাণ লাভ করব না—তিনিও না, আমরাও না। গোবিন্দ, আমার ধারণা যে সন্মাসীদের মধ্যে একজনও নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আমরা শুধু কতকগুলি চাতুরী শিথেছি, তা দিয়ে নিজেদের প্রতারিত করি, কখনও বা একটু সান্ত্রনা পাই, কিন্তু আসল জিনিসের সন্ধান এখনো পাইনি! বলো, যার জন্য এত আয়োজন, এত ধ্যান ধারণা, সেই পথের সন্ধান কে পেয়েছে গু"

গোবিন্দ যেন বাধা দেবার জন্মই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, এমন ভয়ংকর কথা তুমি বলো না, সিদ্ধার্থ। এত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, কঠোরব্রতী শ্রমণ, সাধু-সন্মাসী এবং জিজ্ঞাস্থ,—যারা তদগত চিত্তে অস্তরদেবতার সাধনা করছেন তাঁরা কেউ পথ খুঁজে পাবেন না ?"

সিদ্ধার্থ বিজেপ ও বেদনা মেশান কণ্ঠে উত্তর দিল, "গোবিন্দ, তোমার বন্ধু এতদিন যে পথে তোমার সঙ্গে চলেছে সে পথ শীগ্ গীরই তাকে ত্যাগ করতে হবে। গোবিন্দ, আমার কত জিজ্ঞাসা, তৃষ্ণার জ্বালা; কিন্তু সন্মাসীদের পথ অনুসরণ করে সে তৃষ্ণা একটুও তৃপ্ত হলোনা। জ্ঞানের তৃষ্ণা সর্বদা আমাকে ব্যাকুল করে, কত অসংখ্য প্রশ্নে আমার মন সর্বদা পূর্ণ। বছরের পর বছর আমি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করেছি, পবিত্র বেদের মধ্যে দিনের পর দিন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। হয়তো বনের গণ্ডার কিংবা বনমান্ত্র্যকে প্রশ্ন করলেও ঠিক এমনি পুণ্যের ও বৃদ্ধিমানের কাজ হতো। গোবিন্দ, এই একটি কথা জানতে আমি

অনেক সময় নষ্ট করেছি ঃ সে কথাটি এই যে আমরা কিছুই শিখতে পারি না। আমার মনে হয় প্রত্যেক বস্তুর মূল সন্তায় এমন কিছু আছে যাকে জ্বানা যায় না। আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, সর্বত্র পরমাত্মার অস্তিষ্ঠ অনুভব করতে পারি; আত্মার স্বরূপ তো শেখা যায় না। আমার এখন মনে হয় এই অনুভৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো পণ্ডিত এবং তাঁর পাণ্ডিত।"

গোবিন্দ পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। নিষেধের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলতে লাগল, "এসব কথা বলে তোমার বন্ধুকে ছঃখ দিও না। সত্যি বলছি, তোমার কথা আমাকে বেদনা দেয়। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, যদি বিছা ও পাণ্ডিত্য না থাকত, তাহ'লে ভেবে দেখ, পবিত্র আরাবনা ব্যর্থ হয়ে পড়বে, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রানার মূল কারণটাও যাবে দূর হয়ে। সিদ্ধার্থ, জ্ঞান যদি সত্য না হয় তাহ'লে সংসারে মূল্য যাচাই করব কি দিয়ে? পৃথিবীতে পবিত্র কি, কোন্জিনিস মূল্যবান এবং শ্রান্ধার যোগ্য তা বাছাই করব কোন উপায়ে গ্"

অনেকটা যেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে গোবিন্দ গুন্গুন্ করে উপনিষদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করল ঃ

শুচি শুভ্র মন যার ডুবেছে আত্মায়, সেই জানে কী আনন্দ মহামৌনতায়।

সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ ধরে নীরকে বিচার করল গোবিন্দের কথাগুলি। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবলঃ হাা, সত্যি তো ? যা কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করি তার কি অবশিষ্ট থাকে ? কি রক্ষা পায় ? মাথা ঝাঁকল সিদ্ধার্থ।

একে একে তুই বন্ধুর সন্মাসীদের সঙ্গে যখন প্রায় তিন বছর কেটে গেল তখন নানা জায়গায় নানা লোকের মুখ থেকে একটা জনশ্রুতি তাদের কানে আসতে লাগলঃ গোতম বৃদ্ধ নামে একজন মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি জয় করেছেন পৃথিবীর সকল ছঃখ, এবং স্তব্ধ করে দিয়েছেন জীবন-মৃত্যুর চক্রোকার গতি। তিনি শিয়পরিবৃত হয়ে ধর্মোপদেশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশের সর্বত্র; তাঁর সম্পত্তি নেই, গৃহ নেই, নেই সংসার; পরিধানে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক। কিন্তু উন্ধতললাট সেই মহাত্মার পদতলে কত রাজা, কত ত্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়ে,—গ্রহণ করে শিয়াত্ব।

এই জনশ্রুতি, এই কাহিনী, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র,—শোনা যায় যেখানেই যাবে। নগরে ব্রাহ্মণরা এই কথা নিয়ে আলোচনা করে, সাধুরা করে বনে। ছুই তরুণ বন্ধুর কানে অবিরাম গৌতম বুদ্ধের নাম এসে পৌছায়। সে নাম কখনো নিন্দায় মলিন, কখনো বা প্রশংসায় উজ্জ্বল।

কোন দেশ যখন মহামারীর আক্রমণে উৎসন্নে যাবার মুখে তখন প্রায়ই জনশ্রুতি শোনা যায় যে এমন একজন বিজ্ঞ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যার নিঃশ্বাদের স্পর্শে, একটি মঙ্গলবাণীতে রোগী নিরাময় হয়। এই কাহিনী ক্রত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, মহামারীর কালো ছায়ার নীচে এই নিয়ে সবাই আলোচনা করে:—অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে করে সন্দেহ। কত লোক শোনা মাত্র ছুটে যায় মহাপুরুষের সন্ধানে। ঠিক তেমনি শাকাকুলোদ্ভব গোতম বৃদ্ধের আবির্ভাবের স্থসংবাদ বেদনাক্লিষ্ট দেশের সর্বত্র প্রচারিত হলো। ভক্তরা বলে, তার জ্ঞান প্রগাঢ, তিনি জ্ঞাতিম্মর, তিনি জ্ঞেনেছেন নির্বাণের মন্ত্রগুপ্তি। জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন আর তাঁকে স্পর্শ করবে না, জন্মে জন্মে বিভিন্ন জীবের আকার গ্রহণ করতে হবে না। আকারের উত্তাল স্রোতে আর ডুব দেবার প্রয়োজন থাকবে না মৃত্যুর পরে নতুন দেহাবয়ব গ্রহণ করতে। অনেক বিম্ময়কর অবিশ্বাস্ত কাহিনী শোনা যায় তাঁর সম্বন্ধে। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, শয়তানকে জয় করেছেন, কণা বলেছেন স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর শক্ররা এবং সন্দেহবাদীরা বলত গৌতম প্রতারক; বিলাদের মধ্যে তাঁর দিন কাটে, যাগ-যজ্ঞকে তিনি অবজ্ঞা করেন, বিদ্যা নেই, তপস্থার রীতি-নীতি জ্বানা নেই, আর জ্বানেন না দেহের কামনাকে শাসন করবার উপায়।

বৃদ্ধ সম্বন্ধে জনশ্রুতির মধ্যে কি যেন আকর্ষণী শক্তি ছিল; এই কাহিনীতে কোন যাহ ছিল বৃঝি! পীড়িত পৃথিবীর কঠোর জীবনে দেখা দিল নতুন আশা; শোনা গেল নতুন আশার বাণী,—যে বাণীতে আছে শান্তি ও সান্ত্বনা, আর আছে ভবিশ্যতের স্কুম্পষ্ট সম্ভাবনা। সর্বত্র সকল লোকের মুখে মুখে বৃদ্ধের কথা। ভারতের সকল স্থানে তরুণরা তাঁর কথা শোনে; তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় নতুন আশায়, অজ্ঞানা আকাজ্ফায়। কি গ্রামে, কি নগরে, সর্বত্র তীর্থযাত্রী ও বিদেশীদের সমাদরে আপ্যায়িত করা হতো যদি তাদের কাছে থাকুত শাক্যমুনির কোন সংবাদ।

জনশ্রুতি এসে পৌছল অরণ্যচারী সন্নাাসীদের কানেও। সিদ্ধার্থ এবং গোবিন্দও শুনতে পায় টুকরো টুকরো খবর। প্রতিটি সংবাদ আশায় উজ্জ্বল, সন্দেহে ভারাক্রাপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ সন্মাসী বৃদ্ধ-কথা পছন্দ করেন না! স্কুতরাং ছই বন্ধুর একথা নিয়ে আলোচনা করবার স্থযোগ নেই। তিনি শুনেছেন বৃদ্ধ প্রথম সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন; ফিরে এসে মগ্ন হয়েছেন বিলাসে; যে গৌতমের জীবনের ইতিহাস এই, ভাঁর কথা শোনবার আগ্রহ নেই সন্মাসীর।

একদিন গোবিন্দ সিদ্ধার্থকে বলল, "আজ আমি গ্রামে গিয়েছিলাম; এক ব্রাহ্মণ আমাকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর গৃহে। সেই বাড়ীতে দেখা হলো এক ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে। সে এসেছে মগধ থেকে, নিজের চোখে দেখেছে বৃদ্ধকে, শুনেছে তাঁর উপদেশ। আমার মনে আকাজ্জান জেগে উঠল, ভাবলাম, আমরাও যদি যেতে পারতাম তাঁর কাছে! সিদ্ধার্থ, চলো আমরাও শুনে আসি বৃদ্ধের উপদেশ।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "আমি তো ভেবেছি, গোবিন্দ চিরদিনই সাধুদের সঙ্গে থাকবে। সাধুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা সে অভ্যাস করে যাবে বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত। কিন্তু গোবিন্দকে আমি কতচুকু জানতাম! কতচুকু জানতাম তার হৃদয়ের কথা! এখন দেখছি তুমি নতুন পথ গ্রহণ করতে চাও, যেতে চাও বুদ্ধের উপদেশ শুনতে।"

গোবিন্দ বলল, "আমাকে বিদ্রোপ করে তুমি কৌতুক অমুভব করতে চাও, করো; তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তাঁর উপদেশ শোনবার জন্ম তোমারও কি আগ্রহ হয় না? সন্মাসীদের সঙ্গে যে বেশি দিন থাকবে না, একথা তো তুমিও বলেছ আমাকে।"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। সে হাসিতে মেশান ছিল বিদ্রূপ ও বেদনার প্রচ্ছন্ন হর। বলল, "বেশ বলেছ, গোবিন্দ; তুমি তো দেখছি আমার কথাগুলি বেশ মনে করে রেখেছ; আশা করি আর যা বলেছিলাম তা-ও ভুলে যাওনি। আমি বলেছিলাম, বিছা এবং উপদেশে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, গুরুবাক্যে আর বিশ্বাস নেই। যা-ই হোক, নতুন উপদেশ শুনতে যাবার জন্ম আমিও প্রস্তুত। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই নতুন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "তোমার সম্মতি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু গৌতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বেই তাঁর শিক্ষার পরিচয় কি করে আমরা পেয়েছি তা বুঝিয়ে বলো।"

সিদ্ধার্থ বলল, "গোবিন্দ, গোতমের শিক্ষার যে ফল পেয়েছি আগে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাক। তাঁর উপদেশ আমাদের প্রলুক করে প্রমণদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ভালো অন্য কি ফল পাওয়া যাবে তার জন্য ধৈর্য অপেক্ষা করতে হবে।"

সেদিনই সিদ্ধার্থ বয়োবৃদ্ধ সন্মাসীকে তাদের চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানাতে গেল। নবীন শিক্ষার্থীস্থলত বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে কথা বলল সিদ্ধার্থ; কিন্তু বৃদ্ধ সন্মাসী তারা চলে যাবে শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন তাদের।

গোবিন্দ একটু ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তার কানে চুপি চুপি সিদ্ধার্থ বলল, "এই বৃদ্ধের কাছে যে কিছু শিখেছি, আজ তার একটু পরিচয় দিয়ে যাব।"

সিদ্ধার্থ একাপ্র মনে গিয়ে দাঁড়াল সন্মাসীর সামনে; তাঁর চোখে

চোখ নিবদ্ধ করে স্থির দৃষ্টি দিয়ে বন্দী করে ফেলল বৃদ্ধকে। সন্মাসী সম্মোহিত হয়ে পড়লেন, তাঁর ইচ্ছা লোপ পেল, কথা হারিয়ে গেল। সিদ্ধার্থ তাঁকে নির্দেশ দিল নীরবে আদেশ পালন করতে। বৃদ্ধের মুখে কথা নেই, চোখ কাচের মতো চক্ চক্ করছে, দেহ গেছে অসাড় হয়ে; তাঁর ছই বাহু ঝুলে পড়েছে; সিদ্ধার্থের যাহু তাঁকে শক্তিহীন করেছে। সিদ্ধার্থ জয় করেছে সাধুর চিস্তা; তার আদেশ পালন না করে উপায় নেই। বৃদ্ধ কয়েকবার অভিবাদন করে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন এবং থেমে থেমে জানালেন শুভ্যাত্রার কামনা। ছই বন্ধু আশীর্বাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রত্যভিবাদন করে, পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমার যা ধারণা ছিল সন্মাসীদের কাছ থেকে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি শিখে নিয়েছ। একজন বৃদ্ধ সাধুকে এভাবে সম্মোহিত করতে পারা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমার মনে হয়, এখানে থাকলে তুমি নিশ্চয়ই জলের উপর দিয়ে ইটিবার কৌশল শীগু গীর শিখতে পারতে।"

"জলের উপর হাটবার আকাজ্ফা আমার নেই।" সিদ্ধার্থ উত্তর দিল। "এসব চাতুরী নিয়ে বুড়ো সাধুরাই সন্তুষ্ট থাক।"

# গোত্য

শ্রাবন্তীপুরীর প্রত্যেক শিশুও বৃদ্ধের নামের সঙ্গে পরিচিত। গৌতমের ভিক্ষার্থী শিশু নীরবে যে বাড়ীর সামনেই এসে দাঁড়াক, ভিক্ষাপাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়ে যায়। নগরের নিকটবর্তী জ্বেতাবন উচ্চানে বৃদ্ধের প্রিয় বাসস্থান। বৃদ্ধের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ধনী বণিক অনাথপিগুদ এই জেতাবন গৌতম ও তাঁর শিশুদের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

গোতমের অনুসন্ধান করতে করতে ছই বন্ধু এসে পৌছল শ্রাবস্তী-পুরীতে। কত লোককে প্রশ্ন করে, জনশ্রুতি শুনে শুনে তারা পথ চলেছে। শ্রাবস্তীর যে বাড়ীর সামনে তারা প্রথম এসে ভিক্ষার জন্ম দাড়াল মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই সে বাড়ীর কর্ত্রী তাদের খাবার এনে দিলেন। আহার শেষ করে সিদ্ধার্থ কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রে, বৃদ্ধের ঠিকানা যদি দয়া করে আমাদের বলে দেন তাহ'লে বিশেষ উপকৃত হব। তাঁকে দর্শন করব এবং তাঁর নিজের মুখ থেকে উপদেশ শুনব বলে আমরা ছ'জন তপস্বী বন থেকে এসেছি।"

মহিলা বললেন, "হে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, আপনারা যথাস্থানেই এসেছেন। বুদ্ধদেব এখন কিছুদিনের জন্ম বাস করছেন অনাথপিগুদের উন্মান জেতাবনে। প্রকাণ্ড উন্মানে দেশ দেশান্তর থেকে আগত বুদ্ধের উপদেশ শোনবার অভিলাষী হাজার হাজার লোকের আশ্রয় পাবার মতো যথেষ্ট স্থান আছে। আপনারাও আজ্বকের রাতটা সেখানে অতিবাহিত করুন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল গোবিন্দ; বলল, "বাঃ, তাহ'লে তো লক্ষ্যস্থলে পৌছে গেছি আমরা; আমাদের ভ্রমণ এবার শেষ হলো। কিন্তু ভদ্রে, বলুন তো আপনি বৃদ্ধকে দেখেছেন? দেখেছেন তাঁকে নিজের চোখে?"

মহিলা উত্তর দিলেন, "অনেকবার দেখেছি তাঁকে। কতদিন তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে দেখেছি; পরনে গেরুয়া বসন, নীরবে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিয়েছেন ছয়ারে ছ্য়ারে, তারপর পূর্ণ পাত্র নিয়ে ফিরে গেছেন জ্বতাবনে।"

গোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল বুদ্ধের কথা। প্রশ্ন করে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু শোনবার আকাজ্জা ছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ স্মরণ করিয়ে দিল এবার যাবার সময় হয়েছে; ছু'জনে কর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

পথ জেনে নেবার প্রয়োজন নেই। পথ বেয়ে চলেছে কত পর্যটক; বৌদ্ধ ভিক্ষুও আছে তাদের মধ্যে। সকলের লক্ষ্য জেতাবন। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ সেই জনস্রোতে মিশে গেল। রাত্রিতে তারা যখন জেতাবনে পৌছল তখনও অবিরাম আসছে অতিথির দল। সেই সমবেত বিপুল জনতার কঠে ধ্বনিত হচ্ছে আশ্রয়ের প্রার্থনা এবং আশ্রয় লাভ করে ধন্যবাদ। ছই বন্ধুও আশ্রয় পেল সহজেই; বনবাসে তারা অভ্যন্ত, তাদের কোন অসুবিধাই হলো না।

রাত্রি প্রভাত হলো। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ বিশ্বিত হয়ে গেল উজ্ঞানের চারিদিকে চেয়ে। কী বিপুলসংখ্যক ভক্ত ও জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তি সেখানে রাত কাটিয়েছে! সেই চমৎকার উদ্যানের পথে পথে গেরুয়াধারী ভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে সেখানে গাছের নীচে কেউ বা ধ্যানে মগ্ন; আবার কয়েকজন হয়তো দল বেঁধে আধ্যাত্মিক আলোচনায় মন্ত। সেই ছায়াময় উদ্যান যেন একটি অভিনব নগর, যার নাগরিক কয়েক ঝাঁক মৌমাছি। অধিকাংশ ভিক্ষুই একে একে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে উদ্যান ত্যাগ করল; দ্বিপ্রহরের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে—সারাদিনে ঐ একবার মাত্র আহার। বৃদ্ধ নিজেও প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বের হতেন।

সিদ্ধার্থ দেখতে পোল তাঁকে, আর তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল,—যেন কোনো এক দেবতা চিনিয়ে দিলেন। দেখল, বৃদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে করে ধীরে ধীরে উদ্যান ত্যাগ করছেন; তাঁর পরিধানে গেরুয়া বসন; মুখে নিরহস্কার, বিনয়নম্র প্রশান্তি।

গোবিন্দের কানে কানে বলল সিদ্ধার্থ, "দেখ, ঐ যে বৃদ্ধ যাচ্ছেন।" গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল গোবিন্দ। শত শত ভিক্ষুর মধ্য থেকে আলাদা করা যেতে পারে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য সহসা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না; তবু অবিলম্বে চিনতে পারল গোবিন্দ ঃ হাঁা, এই বৃদ্ধ ; হুই বন্ধু তাঁার উপর চোখ রেখে পশ্চাদান্মসরন করতে লাগল।

চিন্তামগ্ন চিন্তে বৃদ্ধ ধীরভাবে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শাস্ত মুখ্মগুলে ছিল না সুখ কিংবা ছঃখের রেখা। তাঁর অন্তরে বৃদ্ধি একটি মুছ্ হাসির উৎস আছে। এই গোপন হাসির উৎস নিয়ে তিনি নীরবে প্রশান্ত মনে হেঁটে চলেছেন। অন্যান্য ভিক্ষুদের মতোই তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁর মুখমগুল এবং পদক্ষেপ, শান্ত নত দৃষ্টি, ঝুলে পড়া ছই বাছ এবং হাতের প্রতিটি আঙ্গুল যেন শান্তির বাণী ঘোষণা করছে, বলছে পূর্ণতা ও অনাসক্তির কথা, যেন প্রতিফলিত হচ্ছে এক অব্যাহত, অথগু শান্তি,—একটি অপরিম্লান জ্যোতির শিখা।

গৌতম ভিক্ষাপাত্র হাতে করে নগরের পথে পথে ঘুরছেন। ছই নবীন সন্মাসী মুগ্ধ হয়েছে তাঁর শাস্ত আচরণ দেখে, তাঁর অচঞ্চল দেহের লাবণো,—যে দেহে আকাজ্ঞা, ইচ্ছা, কপটতা বা উন্থমের চিহ্ন নেই; আছে শুধু অপূর্ব জ্যোতি ও মনোরম প্রশান্তি।

অনেকটা আপন মনেই বলল গোবিন্দ, "আজ তথাগতের মুখ থেকে উপদেশ শুনতে পাব।"

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না! উপদেশ সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতৃহল নেই। উপদেশ থেকে নতুন কিছু শিখবে এমন আশা সে করে না। সরাসরি না হলেও অন্ত লোকের মুখ থেকে তারা জেনেছে বৃদ্ধের উপদেশের সারমর্ম। গোবিন্দ গভীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে বৃদ্ধের মাথায়, কাঁধে ও ঝুলে-পড়া স্থির বাহুর উপরে। তাঁর হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের প্রতিটি সন্ধি থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাঙ্ময়, জীবস্ত জ্ঞান; সেই জ্ঞান থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে সত্যের দীপ্তি। এই লোকটি, এই বৃদ্ধ, প্রকৃতই ধার্মিক; কোনো ফাঁকি নেই। সিদ্ধার্থ এত শ্রদ্ধা কখনো কাউকে করেনি, এমন করে কাউকে আর ভালোবাসেনি।

ছই বন্ধু নীরবে বুদ্ধের সঙ্গে নগর পরিক্রম করে তাঁর পিছু পিছু ফিরে এল জেতাবনে। বুদ্ধ উদ্যানে ফিরে এসে শিশু পরিবৃত হয়ে থেতে বসলেন; আহার্যের পরিমাণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সিদ্ধার্থ। একটা পাথিকেও এর বেশি থেতে হয়। খাওয়া শেষ হবার পর বুদ্ধ আম গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন।

বিকেল বেলা; দিনের উত্তাপ হ্রাস পেয়েছে। আশ্রামের সবাই এসে মিলিত হল উপদেশ শুনতে। গোবিন্দ ও সিদ্ধার্থ এই প্রথম স্থযোগ পেল বুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনবার। নিটোল, পরিপূর্ণ স্বর; শান্ত এবং শান্তির প্রালেপ মাখানো। গৌতম বললেন ছঃখ সম্বন্ধে; ছঃথের কারণ এবং তার হাত থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। জীবন শুধু বেদনা, সংসার ছঃথে পূর্ণ; কিন্তু ছঃখ থেকে মুক্তির উপায় পাওয়া গেছে। মুক্তি পাওয়া যাবে বুদ্ধের পথ অনুসরণ করলে।

মৃত্র কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বৃদ্ধ ধর্মচক্র শিক্ষা দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন আষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গের। উদাহরণের সাহায্যে এবং এক বিষয় বার বার বলে বক্তব্য স্পৃষ্ট করে দিচ্ছেন। বার বার বলতে তাঁর ক্লান্তি নেই; এভাবে উপদেশ দেওয়াই তাঁর অভ্যাস। তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে স্পষ্টরূপে পৌছে দিল আলোকরশ্মির মতো, আকাশে নক্ষত্রের মতো।

বুদ্ধের আলোচনা শেষ হতে রাত্রি হয়ে গেল। শ্রোতৃমগুলী থেকে অনেকে এলো এগিয়ে, অনুরোধ করলো তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিতে। বৃদ্ধ তাদের গ্রহণ করলেন; বললেন, "তোমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছ, আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুঃখকে জয় করো, যাত্রা শুক্ত করো চরম আনন্দের পথে।"

লাজুক গোবিন্দ সামনে সরে এলো। বলল, "আমিও ভগবান বুদ্ধের শিশুর গ্রহণ করতে চাই।" তার আবেদন গৃহীত হলো; আমন্দে ভরে উঠল গোবিন্দের বুক।

রাত্রির বিশ্রামের জন্ম বুদ্ধ চলে যাওয়া মাত্র গোবিন্দ সিদ্ধার্থের দিকে ঘুরে দাড়াল; ব্যগ্র কঠে বলল, ''সিদ্ধার্থ, তোমাকে তিরস্কার করা আমার শোভা পায় না। আমরা হুজনেই তাঁর উপদেশ শুনেছি, আমি দীক্ষা নিয়েতি এই নবধর্মের। কিন্তু বন্ধু, তুমিও কি আসবে না মুক্তির পথে ? তুমি কি বিলম্ব করবে. এখনো অপেক্ষা করে থাকবে ?''

সিদ্ধার্থ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল গোবিন্দর মুখের উপর। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, বদ্ধু, তুমি নতুন পথে পা দিয়েছ, বেছে নিয়েছ তোমার পথ। তুমি আমার আজন্মের বদ্ধু, তবু চিরদিন চলেছ আমার পিছে পিছে। কতবার আমি ভেবেছি আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে গোবিন্দ আমাকে ছাড়া একা পথ চলতে শিখবে কবে ? এইতো দেখছি, এখন তুমি সাবালক হয়েছ এবং নিজের পথ খুঁজে নিয়েছ। এই পথের শেষ পর্যন্ত দেখবে বলে আশা করি। তুমি নোক্ষ লাভ করো এই আমার কামন।"

গোবিন্দ যেন সিদ্ধার্থের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে অধৈর্য হয়ে পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলঃ "বৃদ্ধদেবের আত্মগত্য স্বীকার না করে উপায় নেই, সে কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই; বলো!"

গোবিন্দের কাঁধে হাত রেখে সিদ্ধার্থ বলল, "তুমি তো আমার শুভকামনা শুনেছ। আবার বলছি, নতুন পথের শেষ পর্যন্ত যেন যেতে পার; যেন মোক্ষলাভ করতে পার।" গোবিন্দ হঠাৎ বৃষতে পারল বন্ধু তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। অঞ্চরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "সিদ্ধার্থ।"

সিদ্ধার্থ বড় মমতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, তুলে যেও না তুমি এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একজন। তুমি গৃহ ত্যাগ করেছ, পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসেছ; বংশপরিচয় ও সম্পত্তি, জীবনের আকাজ্জাও বন্ধুছ—সব কিছু তুমি ত্যাগ করেছ। তথাগতের তো তাই উপদেশ। তুমিও এই চেয়েছ এতদিন। গোবিন্দ, কাল সকালে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।"

অনেকক্ষণ ধরে তুই বন্ধু উত্থানে ঘুরে বেড়াল । তারপর তারা শুয়ে পড়ল, কিন্তু কারো চোথেই ঘুম এলো না। গোবিন্দ বন্ধুর কাছ থেকে জানতে চাইল সে কেন বৃদ্ধের অন্তগামী হবে না, তাঁর শিক্ষায় কি ক্রটি দেখতে পেয়েছে। কিন্তু পীড়াপীড়িতে ফল হলো না। সিদ্ধার্থ শুধু একটি উত্তরই দেয় ঃ "তুমি নিশ্চিন্ত হও, গোবিন্দ। তথাগতের শিক্ষা অতি উত্তর। তাঁর ক্রটি আমি কি করে বের করব।"

পরদিন প্রত্যুবে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু উদ্যানে ঘুরে ঘুরে নবদীক্ষিভদের আহ্বান করলেন তাঁর কাছে। তাদের হাতে তুলে দিলেন বৌদ্ধ শ্রমণের গৈরিক বস্ত্র এবং শিখিয়ে দিলেন বৃদ্ধ-শিষ্যের কর্তব্য। গোবিন্দ আশৈশব বন্ধুকে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করল, সিদ্ধার্থের স্পর্শ থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এলো; তারপর নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে যেন আরো দূরে সরে গেল।

সিদ্ধার্থ গভীর চিস্তায় মগ্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গোতমের সামনে এসে পড়ল। কি প্রশান্তি, কি করুণা বুদ্ধের মুখমওলে! মুগ্দ হলো সিদ্ধার্থ। ভক্তিভরে প্রণাম করে অনুমতি চাইল তাঁর সঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার। বৃদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। সিদ্ধার্থ বলল, "কাল আপনার আশ্চর্য উপদেশ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। অনেক দূর থেকে আমরা হুই বন্ধু আপনার উপদেশ শুনতে এসেছিলাম; বন্ধু আপনার শিশ্বত্ব বরণ করেছে, এখানেই থেকে যাবে। আমি আবার যাত্রা করব নতুন কোনো তীর্থের পথে।"

মধুর কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, "যেমন তোমার অভিক্রচি।"

সিদ্ধার্থ আবার বলল, ''হয়তো এটা আমার ধৃষ্টতা, তবু মনে যে প্রশ্নগুলি জেগেছে তাদের আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারছি না। দয়া করে আর একটু শুনবেন আমার কথা '''

বুদ্ধ পূর্বের মতো নীরবে শির সঞ্চালন ছারা সম্মতি জানালেন। সিদ্ধার্থ বলতে লাগল, ''হে মহাভাগ, আপনার উপদেশ আমাকে প্রধানতঃ মুগ্ধ করে একটি কারণে। আপনি যা কিছু বলেন সব সম্পূর্ণ স্পষ্ট, প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। আপনি দেখিয়েছেন যে এই জগৎ একটি কার্য-কারণের অনন্ত শৃঙ্খল ; এই শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ,—কোথাও ফাঁক নেই। এমন স্থুন্দর করে আর কেউ এ কথাটি ব্যাপ্যা করতে পারেনি: এমন অকাট্য প্রমাণও আর কেউ দিতে পারেনি। আপনার শিক্ষার আলো দিয়ে ব্রাহ্মণরা যখন জগৎকে নতুন করে দেখবে তথন নিশ্চয়ই তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। তারা বুঝবে জগৎ আকস্মিকতার কিংবা দেবতাদের করুণার উপর নির্ভরশীল নয়; জগতের সকল ঘটনাই পরস্পারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই সম্বন্ধে কোনো ছিদ্র নেই; আরু নেই অস্পষ্টতা-- সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। জীবন শুধুই আনন্দ অথবা বেদনা, নিতা কি অনিতা, শুভ কিংবা অশুভ-এদব প্রশ্ন আপনার শিক্ষায় প্রাধান্ত লাভ করেনি। হে দেবর্ষি, আপনার মহান উপদেশে বড় করে দেখানো হয়েছে জগতের ঐক্যবোধকে। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পরের সহিত সম্পর্কান্বিত, কেউ বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের মূলে আছে এক আদি কারণ। জীবন ও মৃত্যু এবং ছোট বড় প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ে প্রবহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে এই জগং; কোনো কিছুরই পুথক সত্তা সেই, সব এক ও অভিন্ন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই অখণ্ড রূপ আপনার কাছ থেকে যেমন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি, এমন আর কোথাও পাইনি। কিন্তু এক জায়গায় এই অখণ্ডতার আদর্শ ব্যাহত হয়েছে। একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে যেন ঐক্যান্তভূতির জগতে প্রবেশ করল এমন কিছু যার প্রমাণ নেই, যা সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত। সংসারের উর্ধে উঠ্বার এবং নির্বাণ লাভ সম্বন্ধে আপনার মতবাদ আকস্মিক এবং খাপছাড়া মনে হয়। এই ছোট ফাকটুকুর জন্ম আপনার অখণ্ড জগতের আদর্শ ভেঙে পড়েছে; অখণ্ড জগতের চিরন্তন বিধিটাও আর একবার ভেঙে পড়ল: বিরুদ্ধ সমালোচনা করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

গোতম স্থির হয়ে নীররে শুনলেন সিদ্ধার্থের কথা। তারপর প্রসন্ন কর্পে স্পষ্ট করে বললেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার, তুমি আমার উপদেশ ভালো করেই শুনেছ। যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তুমি চিন্তা করেছ তা সতি। প্রশংসার যোগ্য। তুমি একটা ক্রটি পেয়েছ। আর একবার উত্তমরূপে ভেবে দেখো। তোমার মতো জ্ঞানপিপাস্থদের আমি কথার ইয়ালী এবং অসংখ্য মতবাদের আগাছা থেকে সাবধান করে দিতে চাই। আমাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই; তারা হয়তো স্থন্দর বা কুংসিত; চাতুর্যপূর্ণ অথবা বৃদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হতে পারে; যে কোনো মতকে গ্রহণ বা ত্যাগ করা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেয়ের উপর। যে উপদেশ তুমি শুনেছ তা আমার একটা মত মাত্র নয়; জ্ঞানলিপ্র্বানর নির্কট জগৎকে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যও আমার নয়। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন; ত্বংথের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করাই আমার লক্ষ্য। গোতম তা-ই শিক্ষা দেয়, অন্য কিছু নয়।"

তরুণ সন্মাসী বলল, "হে মহাত্মন, আমার উপর রুষ্ট হবেন না। আপনার উপদেশ নিয়ে তর্ক করতে আমি আসিনি। আপনি যথার্থ বলেছেন মতামতের মূল্য নেই। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে।

আপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে মুহুর্তের জ্বন্তুও সংশয় দেখা দেয়নি। মুহূর্তের জন্মও আমার সন্দেহ হয়নি যে আপনি বৃদ্ধ লাভ করেছেন এবং লক্ষাের সেই উচ্চ শিখরে উঠেছেন যেখানে পৌছবার জন্ম হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতনয় সাধনা করছে ৷ নিজে পথ খুঁজে খুঁজে আপনি লক্ষ্যে পৌছেছেন; আপনি নিজের মতো করে চিন্তা ও ধ্যান করেছেন ; তারপর স্বোপার্জিত জ্ঞানের আলোকে সহসা একদিন পথের রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উপদেশ থেকে আপনি কিছু শিক্ষা লাভ করেননি; এবং হে মহাভিক্ষ, আমার মনে হয়, অপরের উপদেশের সাহায্যে কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে না। হে মহাভাগ, বুদ্ধর লাভের সেই চরম মুহূর্তে আপনার অন্তরে কি ষটেছিল তা বাক্যে কিংবা উপদেশের সাহায়ে অক্তকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আপনার উপদেশে অনেক কথা বলা হয়; অসং পথ ত্যাগ করে কিভাবে সংপথে চলতে হবে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুমুক্ষুর মধ্যে একমাত্র মহাত্মা বৃদ্ধ স্বয়ং কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার পরিচয় উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাবে না ৷ আপনার উপদেশ শোনবার পর থেকে এই কথা উপলদ্ধি করেছি এবং তাই নিয়ে ভাবছি। এই জন্মই আমি আবার যাত্রা শুরু করব: এর চেয়ে ভালো শিক্ষার অনুসন্ধানে যাচ্ছি না, কারণ জানি, এর চেয়ে ভালো উপদেশ নেই। সকল গুরু এবং তাদের শিক্ষা ত্যাগ করে নিজের পথ ধরে একাকী লক্ষ্যে পৌছব, অথবা প্রাণ দেব--এই সংকল্প নিয়ে আবার পথ চলব। কিন্তু আজকের দিনটির কথা প্রায়ই আমার মনে পড়বে; মনে পড়বে এই মুহূর্তটির কথা যখন মহাপুরুষ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।"

বুদ্ধের চোথ মাটির উপর নিবদ্ধ; সমুদ্রের মতো অতলস্পর্শ তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে গভীর প্রশান্তি। মূহ কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমি আশা করি তোমার যুক্তিতে ভুল নেই। তুমি সিদ্ধি লাভ কর, এই কামনা করি। কিন্তু তুমি তো দেখেছ, কত ধর্মজিজ্ঞাসুর ভীড় হয় আমার চারপাশে এবং তাদের মধ্যে কত লোক আমার শিক্ষা স্বীকার করে নিয়েছে। হে বিদেশী সন্ন্যাসী, তুমি কি মনে কর তারা যদি আমার শিক্ষা ত্যাগ করে ফিরে যায় সংসারের কামনা-বাসনার মধ্যে, তাহ'লেই তাদের মঙ্গল হবে গু'

—"সে কথা একবারও আমার মনে হয়নি," তাড়াতাড়ি বলে উঠল সিদ্ধার্থ। "তারা সকলে আপনার শিক্ষা অবলম্বন করে সিদ্ধিলাভ করুক! অত্যের জীবন সম্বন্ধে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার জীবনের বিচার আমি নিজে করতে চাই। পথ গ্রহণ এবং বর্জন করবার অধিকার আমারই থাকবে। আমরা যারা ঘর ছেড়েছি তারা মুক্তি চাই অহং থেকে। আপনার শিশুও গ্রহণ করলে যে মুক্তি পেতাম তা হতো বাহ্যিক; মুক্তির প্রতারণা দিয়ে নিজের মনকে শাস্ত করতে চেষ্টা করতাম, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনার শিক্ষায় নতুন রূপ পেয়ে অহং নব বলে বলীয়ান হয়ে বেঁচে উঠ্ত; আপনার এবং ভিক্ষু সমাজের প্রতি আমার আত্যুগত্য ও ভালোবাসার মধ্যে সে পাবে বেঁচে থাকবার শক্তি।"

শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং বন্ধুবে কোমল মুথে আধফোটা হাসি দেখা দিল। বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন বিদেশীকে, তারপর প্রায় অলক্ষ্য এক ভঙ্গী করে বিদায়ের ইঙ্গিত জানালেন। বিদায় নেবার আগে বললেন, "হে সন্ন্যাসী, তোমার বৃদ্ধি তীক্ষ্ণ; চমৎকার করে কথা বলবার কৌশলও তোমার জানা আছে, বন্ধু। কিন্তু অতি বৃদ্ধির হাত থেকে সাবধান!"

বুদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন; সিদ্ধার্থের স্মৃতির পটে চিরকালের জন্ম আঁকা হয়ে রইলো তাঁর স্থিরদৃষ্টি এবং আধফোটা হাসি।

সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল এমন দৃষ্টি ও হাসি, এমন চলা ও বসা সে আর কোনো লোকেরই দেখেনি। সিদ্ধার্থের মনে হলো, আমারও আকাজ্কা তেমনি করে হাসা, চাওয়া, বসা ও চলা; তেমনি মুক্ত, গুণী, সংযমী, সরল এবং শিশুর মতো অথচ রহস্তময় হতে চাই আমি। কিন্তু

অহংকে জয় না করতে পারলে কেউ অমন দৃষ্টি, অমন হাসি পেতে পারে না। আমি অহংকে জয় করব।

শুধু একজন লোক দেখেছি যার সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখ নত হয়। কত লোক দেখেছি, কিন্তু এমন লোক শুধু একজন,—আপন মনে বলল সিদ্ধার্থ। আর কারো সামনে আমার দৃষ্টি নত হবে না! এঁর ধর্মশিক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, স্মৃতরাং অস্তু কোনো ধর্মোপদেশই পারবে না।

সিদ্ধার্থ ভাবল, বৃদ্ধ আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার সব কিছু অপহরণ করেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস। তিনি অপহরণ করেছেন আমার বন্ধুকে। গোবিন্দের আস্থা ছিল আমার উপর, এখন সে নির্ভর করে বৃদ্ধের উপর। একদিন গোবিন্দ ছিল আমার ছায়া, এখন সে হয়েছে গৌতমের ছায়া। কিন্তু তিনি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থকে, আমাকে।

### জাগরণ

যে উন্তানে বৃদ্ধ আছেন, সেখানে গোবিন্দ রয়েছে ভাঁর সঙ্গে, সেই স্থান ছেড়ে যেতে সিদ্ধার্থের মনে হলো সে যেন তার অতীত জীবনটাও রেখে এলো সেই উন্তানে। ধীরে ধীরে পথ চলছে সিদ্ধার্থ; তার মস্তিষ্ক নানা এলোমেলো চিস্তায় পূর্ণ। গভীর ভাবে চিম্তা করতে করতে সে বিশৃদ্খল ভাবনার মধ্যে কারণ খুঁজে পেল। যেখানে কারণ আছে চিস্তা সেখানেই সার্থক। চিস্তার সাহায্যে অমুভূতি জ্ঞানে পরিণত হয়, স্থায়িত্ব লাভ করে, আর হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থ গভীর ভাবে ভাবতে লাগল। সে
জানে যৌবন পার হয়ে গেছে; এখন সে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সে
উপলব্ধি করতে পারে সাপের খোলসের মতো কি যেন তাকে তাগ
করে গেছে। যৌবনের সেই বছরগুলিকে কি যেন আছেল করে
রেখেছিল। আজ বুঝতে পেরেছে গুরু খুঁজে বার করে তাঁর উপদেশ
শোনবার জন্ম সে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু
সেদিন আর নেই। বুদ্ধের মতো মহাত্মা, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং
পুরুষাত্মাকেও সিদ্ধার্থ গুরু বলে স্বীকার করতে পারল না; গ্রহণ
করতে পারল না তাঁর উপদেশ। তাই সিদ্ধার্থ দূরে সরে এসেছে।

ভাবনায় ডুবে পথ চলছে সিদ্ধার্থ। প্রশ্ন করছে নিজেকে: গুরুর কাছ থেকে, তাঁদের উপদেশ থেকে, কি শিখতে চেয়েছিলে তুমি ? হয়তো তাঁরা তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কি দিতে পারেন নি ? অহংকে বৃষতে চেয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম তার ধর্ম ও প্রকৃতি। মুক্তি চেয়েছিলাম অহং থেকে, চেয়েছি তাকে জব্ম করতে, কিন্তু পারিনি; শুধু ব্যক্তিসত্তাকে প্রতারণা করেছি, তার কাছ থেকে পালিয়েছি, আত্মগোপনের ভান করে মুখ ঢেকেছি। সত্যি, এই অহংকে জানবার জন্য যত ভেবেছি পৃথিবীতে আর কিছুর জন্মই তা করিনি। এই যে আমি বেঁচে আছি, সংসারের সকলের সঙ্গে এক হয়েও পৃথক ও বিছিন্ন অন্তিম্ব নিয়ে আছি, সিদ্ধার্থ নাম নিয়ে আলাদা ব্যক্তিসত্তা বজায় রেখেছি, এটাই একটা মস্ত বড় হেঁয়ালি। আমি পৃথিবীতে সব চেয়ে কম জানি নিজের বিষয়ে, সিদ্ধার্থ সম্বন্ধে।

এই চিন্তা সিদ্ধার্থকে জাপ্টে ধরল; তার মৃত্ন গতিও একেবারে থেমে গেল। কিন্তু পরমূহূর্তে এই ভাবনার পথ বেয়ে এলো আর একটি নতুন ভাবনাঃ নিজেকে না জানবার কারণ কি ? একটি কারণে সিদ্ধার্থ নিজের কাছে অচেনা বিদেশীর মতো হয়ে রয়েছে; সে কারণ হলো, আমি নিজেকেই ভয় করেছি, নিজের কাছ থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে যেতে চেয়েছি। আমি খুঁজেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে; আত্মা, জাঁবন, পরমব্রহ্ম এবং অন্তর্রবাসী অপরিজ্ঞাত মূলাধারকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে ক্ষয় করেছি তিলে তিলে, অগ্রাহ্য করেছি নিজের অন্তিহকে। আর তা করতে গিয়ে আজ পথের মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

সিদ্ধার্থ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, চেয়ে দেখল চারদিকে; মৃত্র প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; দীর্ঘ স্বপ্নের পর জাগরণের প্রবল অনুভূতি যেন তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলেছে। আর দিধা নয়; দ্রুত পা ফেলে সে চলতে আরম্ভ করল; এবার লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা নেই।

না, আর সিদ্ধার্থের কাছ থেকে মুক্তি চাইব না, মনে মনে ভাবল সে। আত্মার কথা ভাবব না; সংসারের ছঃখ কষ্টের কথা ভুলে যাব। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে সেই ধ্বংসম্ভূপ থেকে কোনো গোপন আবিষ্কার করতে চাই না। যজুর্বেদ অথর্ববেদ পড়া বন্ধ করলাম; সন্ম্যাসত্রতে আর আস্থা নেই, শুনব না কোনো উপদেশ। এবার থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেবে, নিজেই হবো নিজের ছাত্র। সিদ্ধার্থের সকল রহস্থ আমি শিখে নেব নিজের কাছ থেকে।

আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সিদ্ধার্থ,—যেন পৃথিবীকে এই প্রথম দেখছে। পৃথিবী কত স্থন্দর ও রহস্তময়, কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে অপরিচিত। কত রঙের সমারোহ,—নীল, সবৃদ্ধ, হলুদ; আকাশ ও নদী, বন ও পর্বত,—সব অপূর্ব স্থন্দর, রহস্তময়, মন্ত্রমুগ্ধকর; এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সন্ত জাগরিত সিদ্ধার্থ পথ চলছে; সে ফিরে যাচ্ছে নিজের কাছে। এই নীল ও হলুদ, নদী ও বন যেন আজ সিদ্ধার্থের চোখে প্রথম গড়ল। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য এখন আর মারের কুহক নয়, মায়ার ছলনা নয়, বিশ্বের অর্থহীন বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ নয়; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এই বৈচিত্র্যকে অবজ্ঞা করেন, তাঁরা খোঁজেন অভিন্নতা। পরমত্রন্দের অভিপ্রায় অনুসারেই স্পৃত্তির বিচিত্র রূপ দেখা যায়; দেখি নদী, আকাশ ও বন; পরম শিল্পীর ইচ্ছানুসারে এসেছে সবৃদ্ধ ও হলুদ। স্থতরাং বাহ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে অভিন্ন যোগস্ত্র; এই বৈচিত্র্যের মূলে আছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়।

ক্রত পা ফেলে চলছে সিদ্ধার্থ আর ভাবছে, কি নির্বোধ ছিলাম আমি! শুনেছি শুধু এক ধরনের উপদেশ; আর কোনো কথা কানে তুলিনি, ছিলাম বধির হয়ে। কেউ যদি বই পড়তে চায়, তাহ'লে তো সে অক্ষর-যতি-চিহ্নগুলি অগ্রাহ্ম করতে পারে না, বলতে পারে না এরা মায়া, এরা শুধুই অকেজাে খোলস। সে সারি সারি অক্ষরগুলি স্যত্ত্বে পড়ে, তাদের ভালােবাসে, আকা বাঁকা কালাে দাগগুলি থেকে অর্থ ক্রেনেয়। কিন্তু আমি পৃথিবীর পুঁথি ও নিজের জীবনের পুঁথি পড়তে গিয়ে বর্ণমালা উপেক্ষা করেছি, অগ্রাহ্ম করেছি সঙ্কেতিহ্ন। এই দৃশ্যমান জ্বাৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছি; নিজের চোখ ও জিহ্বাকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন আমার ভুল ভেডেছে;

জেগে উঠেছি। এবার সত্যি ঘুম ভাঙল; আজকেই জন্ম হলো সিদ্ধার্থের।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল,—যেন পায়ের সামনে সাপ দেখছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলোর মতো নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে; সত্যোজাত শিশুর মতো সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে। সকালে জেতাবনে সে যখন জেগে উঠল, ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন নতুন-পাওয়া পথ ধরে ফিরে যাচ্ছিল নিজের কাছে, তখন তার অভিপ্রায় ছিল এতদিন সন্ন্যাসত্রতের পর গৃহে ফিরে যাবে, ফিরে যাবে পিতার কাছে। বাড়ী ফিরে যাবার আকাজ্ফাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু সাপ সামনে পড়ার মতো যখন থমকে দাঁড়াল তখন তার মনে হলোঃ আমি যা ছিলাম তা আর নেই; এখন আমি সন্ন্যাসী নই, পুরুত নই, ত্রাহ্মণ নই। বাড়ী ফিরে কি করব ? আবার অধ্যয়ন আরম্ভ করব ? যাগ্যজ্ঞ ? অথবা তপস্থা ? এখন আমার কাছে এসব শেষ হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; মুহূর্তের জন্ম তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। উপলন্ধি করতে পারল পৃথিবীতে সে কত একা, কত নিঃসঙ্গ। ভীত পাখীর মতো তার বুক কেঁপে উঠ্ল। বছরের পর বছর গৃহহীন জীবন কেটেছে পথে পথে; এতদিন যা অনুভব করেনি, যে অভাব মনে জাগেনি, আজ সেই অনুভূতি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন গভীরতম ধ্যানের মধ্যেও সে ছিল তার পিতারই পুত্র, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, ধার্মিক। এখন সে শুধুই সিদ্ধার্থ; যে সিদ্ধার্থ এখন প্রবৃদ্ধ, যে সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে। এ ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই তার। সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে। এ ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই তার। সিদ্ধার্থের শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হলো, মুহূর্তের জন্ম আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। না, তার মতো নিঃসঙ্গ কেউ নেই পৃথিবীতে। সে অভিজ্ঞাত সমাজের কেউ নয়; আবার কারিগর গোষ্ঠারও কেউ নয় যে তাদের জীবন ও ভাষা নিজের বলে গ্রহণ করবে। সে আর ব্রাহ্মণ

নয়, তাই ব্রাহ্মণের জীবন গ্রহণ করতে পারে না; আর সন্মাসী নয় যে তাদের সঙ্গে পথ চলবে। সংসারত্যাগী একান্তবাসী যে সন্মাসী গভীর অরণ্যে বাস করে সে-ও সঙ্গীহীন নয়, একা নয়; সে তপস্বী সমাজের একজন। তারও একটা দল আছে। গোবিন্দ ভিক্ষু হয়েছে, পেয়েছে হাজার হাজার ভিক্ষুর ভ্রাতৃত্ব। তার গৈরিক বসন মিলে যায় হাজার ভিক্ষুর গৈরিকে; তাদের সকলের সঙ্গে এক বিশ্বাস, এক ভাষা, গোবিন্দ ভাগ করে গ্রহণ করে। কিন্তু সিদ্ধার্থ কোন দলে? কার জীবনে সে ভাগ বসাবে? কার ভাষা তাকে ভাষা দেবে?

সিদ্ধার্থের চোথের সম্মুখ থেকে পৃথিবী হারিয়ে গেল; আর কিছু নেই, সে শুধু আকাশের বুকে সঙ্গীহীন শুকতারার মতো দাঁড়িয়ে আছে। হতাশার হিম প্রবাহ তাকে অভিভূত করে ফেলল। কিন্তু তথাপি এই মুহুর্তে সে একান্তরূপে নিজের উপর নির্ভর করে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এমন আর কখনো পারেনি। জাগরণের এই শেষ কম্পন, নবজনের এই শেষ বেদনা-বিক্ষোভ। হঠাৎ সে আবার চলতে আরম্ভ করল; ক্রত, অস্থির গতিতে। গৃহাভিমুখে নয়, পিতার নিকট নয়, পশ্চাতে ফিরে চাওয়া নেই; চলছে সামনে, শুধুই সামনে।

## কমলা

সিদ্ধার্থের চোখে পৃথিবীর রূপ বদ্লে গেছে; এতদিন যা চোখে পড়েনি তা এখন নতুন করে দেখছে। পায়ে পায়ে নতুন জিনিস চোখে পড়ে, পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় সিদ্ধার্থ। পর্বত ও বনের উপর দিয়ে সূর্যোদয় হয়, আবার নদীতীরের তাল গাছের সারির পশ্চাতে ভূবে যায়। রাত্রিবেলা আকাশে তারার দল জল জল করে ফুটে ওঠে, কাস্তে-বাঁকা চাঁদ নৌকোর মতো নীল আকাশের উপর দিয়ে ভেসে চলে। গাছ, নক্ষত্র, পশু, মেঘ, রামধনু, পাহাড়, আগাছা, ফুল, নদী ও নদিকা, সকালবেলা পাতায় পাতায় চকচকে শিশিরবিন্দু, দুরের আবছা নীল পর্বতচূড়া, ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ,—সব যেন সিদ্ধার্থ এই নতুন দেখছে; ত্ব'চোখ দিয়ে পান করে তাদের সৌন্দর্যস্তধা। কান ভরে শোনে পাখীর গান আর মৌমাছির গুঞ্জন। বিচিত্র আকার নিয়ে এরা সবাই আগেও ছিল, চির্দিনই আছে। অনন্ত কাল ধরে সূর্য-চল্রের আকাশ-পরিক্রমা চলছে, নদী সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে এবং মৌমাছিরা গুঞ্জন করছে; পূর্বে সিদ্ধার্থের কাছে এদের কোনো মূল্য ছিল না; এরা অনিত্য, চোথের সামনে মায়ার অবগুণ্ঠন টেনে দেয়; তাই পৃথিবীর রূপকে দেখত সন্দেহের চোখে, সচেতন মন থেকে তাদের জেঁটে ফেলে দিয়েছিল; কারণ এরা তো সত্য নয়; সত্য আছে দৃশ্য জগতের ওপারে। কিন্তু এখন তার সত্যু

চোখ এপারে আটকে গেল; দৃশ্য জগংকে সে চিনতে পেরেছে, পুথিবীতে এখন তার নিজের স্থান খুঁজে নিতে চাইছে ৷ প্রকৃত সন্তার সন্ধান করতে গিয়ে সে আর সময় নষ্ট করবে না; চোথের সামনে যে জগতকে দেখছে তাকে অগ্রাহ্য করে অপরিচিত, দৃশ্যাতীত কোনো এক জগতের মোহে আর ভুলবে না। শিশুর সরল চোখ দিয়ে দেখলে পৃথিবী কত স্থন্দর মনে হয়। তত্ত্বজ্বিজ্ঞাস্থ হয়ে পৃথিবীকে বিচার क्तरा र्शाला राम स्मिन्सर्य कर्भ रात्र मरा छेरत यात्र। हत्त्व ७ नक्का, নদিকা, নদীতীর, বন, পাহাড়, সোনালী পোকা, ফুল এবং প্রজাপতি সবই স্থন্দর। নবজাত শিশুর মতো পৃথিবীর সৌন্দর্যে মগ্ন থাকায়, প্রত্যক্ষকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করায় কত আনন্দ! যা অপ্রাপ্য ও সুদর তার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কী ় কোথাও প্রথর রোদ, আবার কোনো বনের কোলে স্নিগ্ন ছায়া; কোথাও কলার ছড়া আবার কোনো মাচা থেকে ঝুলছে লাউ। দিন আর রাত দ্রুত পার হয়ে যায়, পাল-তোলা আনন্দের রত্ন বোঝাই নৌকোর মতো প্রহরগুলি ছুটে পালায়। এতদিন দেখেনি, কিন্তু আজ চোখে পড়ল গভীর বনে গাছের মাথায় মাথায় বানরের দল উচ্ছলিত আনন্দে কিচির মিচির করে লাফালাফি করছে। পথ চলতে চলতে মেষদস্পতির মিলনের দৃশ্য তার চোথ এড়াল না। একটু পরে দেখল পথের পাশের নল-খাগড়াপূর্ণ দীঘির জলে একটা ফুধার্ত গজার মাছ শিকারের সন্ধানে হত্যে হয়ে ছুটছে। ছোট মাছের ঝাঁকগুলি ছুটে পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। তাদের ক্রতগতিতে আঁশগুলি চক্ চক্ করে উঠল। অনুসরণ-কারী লোভী মাছটা ঘাই দিয়ে দিয়ে জলে আবর্তের সৃষ্টি করেছে। দীঘির ঘূর্ণাবর্তে ফুটে উঠেছে শিকারীর বলদৃপ্ত আকাজ্ঞার স্বাক্ষর।

এসব তো আগেও ছিল; আছে চিরদিন। শুধু সিদ্ধার্থ ছিল না, সে চোখ মেলে কিছু দেখেনি। আজ সে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নিজের মধ্যে, সংসারের মাঝখানে। সে আজ সংসারের এক জন,—এই গাছ-পালা, পশু-পাখী, সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। চোখ দিয়ে আলো-ছায়া দেখে, মন দিয়ে অমুভব করে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অস্তিত।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে জ্বেতাবনের কথা। বৃদ্ধ-দেবের উপদেশ, গোবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ, এবং বুদ্ধের সঙ্গে আলোচনা। বুদ্ধদেবকে যে কথাগুলি সে বলেছে তার কিছুই ভোলেনি। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য হয়ে গেল ; সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেই তখন যে কথাগুলি বলেছে এখন তাদের অর্থ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বুদ্ধদেব নিজের সাধনা দারা যে প্রজ্ঞা লাভ করেছেন তা শেখানো যায় না, সেটা তাঁরই অন্তরের গোপন ধন। বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তির শুভমুহূর্তে শাক্য-মুনির যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই তুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করবার সংকল্প নিয়েই সিদ্ধার্থ যাত্রা করেছে নতুন পথে। মনে হয়, সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। অন্সের উপদেশ থেকে কিছু শেখা যায় না; নিজের জীবন ক্ষয় করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, অন্ত কোন পথ নেই। বহুদিন থেকেই সিদ্ধার্থ জানে তার অন্তরবাসী আত্মা শাশ্বত ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু নিজের সন্তাকে সে কোনদিন প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল জালে আত্মাকে বন্দী করে রেখেছিল। আত্মা কি? ব্যক্তি-সত্তা কি? শুধু এই দেহ নয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির খেলা নয়, তত্ত্বচিস্তা নয়, বোধশক্তি নয়, অর্জিত জ্ঞান নয়, তর্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা নয়। অনুভূতি দমন করে শুধু তত্ত্বচিন্তা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হবে না। অনুভূতি ও ধ্যান ছুই-ই ভালো, উভয়েরই প্রয়োজন; কিন্তু জীবনের চরম অর্থ লুকানো আছে এ হু'য়ের পশ্চাতে। তত্ত্বজ্বিজ্ঞাসা ও ইন্দ্রিয়ামুভূতি—এই উভয়ের দাবীই মেটানো উচিত; কেউ অবজ্ঞার পাত্র নয়। আবার একটিকে প্রাধান্ত দিলেও ভুল করা হবে। হু'টি দাবীই শুনতে হবে মন দিয়ে। সিদ্ধার্থ এখন থেকে শুধুই আত্মার আজ্ঞা পালন করবে; শুধু দেখানেই থামবে যেখানে পাবে বিবেকের নির্দেশ। বুদ্ধছ-লাভের শুভক্ষণে গোতম বোধি বৃক্ষের নিচে কেন বসেছিলেন ? তিনি একটি স্বর শুনতে পেয়েছিলেন; অন্তরবাসী আত্মার আদেশ এলো ওখানে বিশ্রাম নিতে। গৌতম সেই আদেশ শিরোধার্য করলেন। দেহের পীড়ন, স্নান, আহার, প্রার্থনা, নিদ্রা, স্বপ্প—সব থেকে বিরত হলেন তিনি। শুনলেন শুধু বিবেকের নির্দেশ, বোধি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসলেন বিশ্রাম করতে। আর কারো নির্দেশ কানে তুলব না, শুনব শুধু অন্তরের আহ্বান,— আর সেই আহ্বানের জন্ম সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকব। এই তো উত্তম পথ, একমাত্র পথ; আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই।

সেদিনকার পথ-চলা শেষ হলো খেয়া ঘাটে। পাটনীর কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করল সিদ্ধার্থ। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখল। দেখল, বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৈরিক বস্ত্রে সজ্জিত গোবিন্দ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিষণ্ণ কপ্তে গোবিন্দ প্রশ্ন করল, "আমাকে ছেড়ে এলে কেন ?" সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে ছ'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল; কিন্তু একি ? গোবিন্দ কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার বাহু বন্ধনে ধরা দিয়েছে এক নারী। তার অঙ্গবাসের অন্তর্মাল থেকে দেখা দিল পরিপূর্ণ স্তন। সিদ্ধার্থ সেই অপরিচিতার বুক থেকে মধুর বলপ্রদ পীযুষধারা পান করতে লাগল প্রাণ ভরে। নারী ও পুরুষ, সূর্য ও বন, প্রাণী ও পুরুপ সকল ফলের মাধুর্য এবং সমুদ্য় আনন্দের স্বাদ মিশে আছে এই অভিনব পানীয়ের মধ্যে। সিদ্ধার্থের যথন ঘুম ভাঙল তখন কুটিরের বেড়ার কাক দিয়ে চোথে পড়ল নদীর ক্ষীণ-ছ্যোতি স্রোতধারা। দূরের কোন বনে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

রাত্রি শেষ হলো। সিদ্ধার্থ পাটনীকে অমুরোধ করল নদী পার করে দিতে। বাঁশের ভেলায় করে পাটনী সিদ্ধার্থকে নদী পার করে দিল। প্রভাত সূর্যের রক্তিম কিরণপাতে নদীর চওড়া বুক ঝলমল করছে।

সিদ্ধার্থ বলল, "বড স্থন্দর নদী।"

পার্টনী বলল, "হ্যা, সত্যি খুব স্থন্দর নদী। পৃথিবীতে এই নদীর মতো আর কিছু ভালোবাসি না। কান পেতে ওর কুলু কুলু ধ্বনি শুনি, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। এবং এই নদীর কাছ থেকে আগি সর্বদাই কিছু-না-কিছু শিখতে পাই। নদীর কাছ থেকে কত কি শেখবার আছে।"

ওপারের ঘাটে নেমে শিদ্ধার্থ বলল, "তোমাকে ভাই অনেক ধস্তাবাদ। কিন্তু ভাড়া দেবার পয়স আমার নেই; উপহার বলে কিছু যে দেব তেমন কিছু জিনিসও নেই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র এবং সন্ন্যাসী।"

নিরুদ্ধি কঠে পাটনী বলল, 'তা তো দেখেই বুঝেছি। তোমার কাছ থেকে ভাড়া কিংবা উপহার আমি আশা করিনি। অহ্ন কোন সময় যখন স্থবিধে হবে তখন পারের কড়ি মিটিয়ে দিও।"

তরল কঠে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সত্যি তাই মনে কর গ"

— "নিশ্চয়, আমি নদীর কাছ থেকেই শিথেছি সব কিছু ফিরে আসে। হে সন্ন্যাসী, তুমিও একদিন ফিরে আসবে। এখন তাহ'লে যাই; তোমার বন্ধুত্ব দিয়ে ভাড়া শোধ করে দাও। যখন দেবতার অর্চনা করবে তখন আমার জন্ম একট্ট প্রার্থনা করো।"

হাসিমুখে তারা বিদায় গ্রহণ করল। পাটনীর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সিদ্ধার্থ আনন্দ লাভ করেছে। অনেকটা যেন গোবিন্দের মতো মনে হলো এই খেয়াঘাটের মাঝিকে। গোবিন্দের কথা মনে পড়তেই সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে সবার মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে গোবিন্দের ছায়া। সকলেই কৃতজ্ঞ তাকে পেয়ে, অথচ সে কৃতজ্ঞতা তাদের প্রাপ্য। সকলেই অনুগত, সকলেই চায় বন্ধু হতে, প্রশ্ন না করে মেনে নেয় তার কথা। লোকগুলি শিশুর মতো।

হুপুরবেলা সিদ্ধার্থ এসে পৌছল এক গ্রামে। ছু'পাশে ছোট ছোট মাটির ঘর, মাঝখানে সরু গলি। সে গলিতে ছেলেমেয়ে নেচে নেচে খেলা করছে, হুড়োছড়ি করছে, আর হল্লা করছে মনের আনন্দে।

কিন্তু অচেনা সন্নাসী এগিয়ে আসতেই তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামের প্রান্তে পথ চলেছে একটি নদিকার পাশে পাশে, এঁকে বেঁকে। জলের ধারে বসে একটি তরুণী কাপড কাচছে; সিদ্ধার্থ তাকে সম্ভাষণ জানাল। তরুণী হাসিমুখে চোখ তুলে তাকাল; সিদ্ধার্থ লক্ষ্য কর্ল তার চোখের শাদা অংশ ঝক ঝক করছে। রীতিসম্মত আশীর্বাদ করে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল নগরে পৌছবার পণ আর কতটা আছে। তরুণী উঠে এল তার কাছে। তরুণীর নধর মুখমণ্ডলে রসসিক্ত প্রদীপ্ত ওষ্ঠাধর প্রলোভন জাগায়। সিদ্ধার্থের সঙ্গে হাল্কা আলাপ করল কিছুক্ষণ : জানতে চাইল খাওয়া হয়েছে কি-না : তারপর প্রশ্ন করল, সন্ন্যাসীদের নারীহীন নিঃসঙ্গ শ্যায় রাত কার্টাতে হয় বনে,—একি সত্যি ? তারপর আরো এগিয়ে এসে বাঁ পা রাখল সিদ্ধার্থের ডান পা'র উপর, মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ইঙ্গিত করল,—মেয়েদের কাছ থেকে যে ইঙ্গিত পেয়ে পুরুষের রক্তে আগুন ধরে। সিদ্ধার্থের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, মনে পড়ল গত রাত্রির স্বপ্নের কথা। সে নত হয়ে তরুণীর বুকে একটি চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিল। চেয়ে দেখল ভরুণীর হাস্তক্ষুরিত মুখ আকাজ্ঞায় উজ্জ্বল. তার অর্ধনিমীলিত চোথে কামনার মিনতি।

কামনার তাড়নায় সিদ্ধার্থের রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জেগে উঠেছে তার ঘুমন্ত পৌরুষ। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু মন এখনো তৈরী হয়নি। কখনো নারী স্পর্শ করেনি, তাই একটু দিখা দেখা দিয়েছে। সেই দিধার সংকীর্ণ মুহূর্তে অকস্মাৎ শুনতে পেল অন্তরবাসী আত্মার নির্দেশঃ না, এখনো নয়! সহসা তরুণীর হাস্যোজ্জল মুখ থেকে সকল যাহ্ন দূর হয়ে গেল। শুধু একটি যুবতীর কামনার জ্ঞলন্ত দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নেই সেই মুখে। তরুণীর গালে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ ক্রুত পায়ে পথের বাঁকে বাঁশ বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আশাহত যুবতী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অচেনা পথিকের অক্সানা পথের দিকে।

সন্ধার পূর্বেই সিদ্ধার্থ নগরে এসে পৌছল। সুখী হলো সে।
মনে জ্বেগছে জনতার মধ্যে বাস করবার আকাজ্ফা। দীর্ঘকাল কেটেছে
বনে, লোকালয়ের বাহিরে। কাল রাত্রিতে ছিল পাটনীর কুটীরে।
কতদিন পরে ছাদের নিচে ঘুমিয়েছে।

শহরের উপকণ্ঠে মনোরম উত্থানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থের চোথে পড়ল একটি ছোট শোভাষাতা। একদল ঝি-চাকর চলেছে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ ঝুড়ি মাথায় করে। আর মাঝখানে কর্ত্রী চলেছেন কারুকার্যথচিত চতুর্দোলায় চড়ে। কর্ত্রী বসেছেন লাল গদিতে, মাথার উপর খাটানো হয়েছে রক্ষিন চাঁদোয়া। চারজ্বন বেহারা তালে তালে পা ফেলে চতুর্দোলা কাঁধে করে চলেছে। উত্থানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ শোভাষাত্রা দেখছে,—ঝি, চাকর, দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ ঝুড়ি। তারপরে এল কর্ত্রীকে নিয়ে চতুর্দোলা। একরাশ কালো চুলের নিচে উজ্জ্বল, বড় মধুর, অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি; সত্তকাটা ডুমুরের মতো রক্তিম ওষ্ঠাধর; গভীর কালো চোখে সজাগ দৃষ্টি; একজোড়া স্ক্র্ম জ্ব, —মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সবুজ্ব শাড়ীর সোনালী পাড় ছাড়িয়ে দেখা যায় স্বক্র্মার গ্রীবা; দৃঢ় ও মস্ত্রণ, দীর্ঘ ও কমনীয় ছই বাহু; মণিবন্ধ জুড়ে আছে সোনার বালা।

এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চতুর্দোলা তার গা ঘেঁষে যাবার সময় মাথা নত করে অভিবাদন জানাল, একবার তাকাল সেই রূপদীপ্ত মুখের দিকে, একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রমণীর বঙ্কিম চোখের উপর। বাতাসে ভেসে এল অজানা স্থগন্ধির স্থবাস, সিদ্ধার্থ যার পরিচয় আগে কথনো পায়নি। এক লহমার জন্ম রূপসী রমণী সহাস্থে মাথা হেলিয়ে সিদ্ধার্থকৈ স্বীকৃতি জানাল; তারপর চতুর্দোলা অলুশ্ম হয়ে গেল উন্থানের মধ্যে।

সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবল, বড় শুভক্ষণে এসেছি এই নগরে। তথুনি শোভাষাত্রার পেছনে পেছনে উন্থানে প্রবেশ করবার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু মনে পড়ল ঝি-চাকরের দল তাকে অবজ্ঞা ও সন্দেহস্চক দৃষ্টি দিয়ে। অগ্রাহ্য করে গেছে।

সিদ্ধার্থের খেয়াল হলো, এখনো আমি সন্মাসী, এখনো ভিক্ষুক। এ বেশে তো উন্থানে যাওয়া যায় না। সিদ্ধার্থ নিজের নির্বোধ আকাজ্ফার কথা মনে করে হেসে উঠল।

রাস্তায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা হলো তাকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধার্থ জানতে পারল চতুর্দোলার রমণীর নাম কমলা,—স্থপরিচিতা বারাঙ্গনা। এই বাগানবাড়ী ছাড়া শহরে তার আরো বাড়ী আছে। তারপর সিদ্ধার্থ শহরে প্রবেশ করল। একটিমাত্র লক্ষ্য তার। সেই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে শহর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, নগরের আঁকা-বাঁকা পথে পথে ঘুরে বেড়াল, কোথাও বা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, আবার হয়তো শান বাঁধানো নদীর ঘাটে বসে বিশ্রাম করল। সন্ধ্যাবেলা আলাপ হলো এক নাপিতের সঙ্গে। ছু'জনে মিলে আরতি দেখতে গেল বিফু মন্দিরে। লক্ষ্মী ও বিফুর কাহিনী শুনিয়ে নাপিতের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল সিদ্ধার্থ। নদীর ঘাটে বাঁধা একটা নৌকোয় রাতটা কাটিয়ে দিল। পরদিন খুব সকালে, অন্য কোনো খদের আসবার আগেই, নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হলো। নাপিত স্থগন্ধি তেল দিয়ে তার কেশবিত্যাসও করে দিল। নদী থেকে যখন স্থান করে এলো তখন আর চেনা যায়না সিদ্ধার্থকে,—একেবারে নতুন মানুষ।

তখন অপরাহ্ন। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছে উন্থানের প্রবেশ পথে।
কমলা পূর্ব দিনের মতোই এলো চতুর্দোলা চড়ে। সিদ্ধার্থ অভিবাদন
জানাল, পেল প্রত্যভিবাদন। দলের সকলের শেষে ছিল যে ভৃত্য
সিদ্ধার্থ ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে আনল; বলল, "তোমার
কর্ত্রীকে বলো একজন ব্রাহ্মণ যুবক দেখা করবার জন্য অপেক্ষা
করছে।" একটু পরে ভৃত্য ফিরে এল, সিদ্ধার্থকে লতামগুপে পৌছে
দিয়ে চলে গেল।

লতামগুপে আরাম করে গা এলিয়ে বসে ছিল কমলা। সিদ্ধার্থকে দেখে প্রশ্ন করল, "কাল পথে দাঁড়িয়ে তুমিই তো আমাকে নমস্কার করেছিলে ?"

- হাা, কাল আমিই তোমাকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম।"
- 'কিন্তু কাল তো তোমার মূখ ছিল দাড়িতে ঢাকা, মাথায় ছিল ধুলায় জট পাকানো লম্বা চুল ; তাই না ?"
- —"তোমার চোখে কিছুই এড়ায়নি। খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছ দেখছি। তুমি ব্রাহ্মণ কুমার সিদ্ধার্থকে কাল দেখেছ,—যে সিদ্ধার্থ সন্মাস গ্রহণের জন্ম গৃহত্যাগ করেছে এবং যে তিন বছর সন্মাসী হয়ে বনে বনে ঘুরেছে। এখন আমি সন্মাস ত্যাগ করে এই নগরে এসেছি। নগরে প্রবেশ করবার পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কমলা, আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে, তুমিই আমার জীবনে প্রথম স্ত্রীলোক যার সঙ্গে চোখ নত না করে কথা বলছি। স্থানরী মেয়েদের দেখলে আর কখনো তপস্বীদের মতো দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ করব না।"

ময়ুরের পালক দিয়ে তৈরী বর্ণোজ্জল পাখাটা নিয়ে খেলা করতে করতে একটু হেসে কমলা জিজ্ঞাসা করল, "শুধু একথা বলতেই কি সিদ্ধার্থ এসেছে গ"

"একথা বলতে এসেছি, আর এসেছি তোমার অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে। কমলা, তুমি যদি রাগ না কর তাহ'লে অনুরোধ করব আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও। তাছাড়া, তুমি হবে আমার গুরু। যে বিছায় তুমি পারদর্শিনী, সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।"

উচ্চস্বরে হেসে উঠল কমলা।

—"অরণ্য থেকে সন্মাসী আসবে আমার ছাত্র হয়ে একথা কখনো কল্পনাও করিনি। মাথা ভরা লম্বা চুল নিয়ে এবং পুরনো ছেঁড়া কৌপীন পরে আর কেউ আসেনি আমার সামনে। ব্রাহ্মণ কুমার এবং অক্যান্ত যুবকরা আমার কাছে আসে মহার্ঘ পোশাক পরে, পায়ে থাকে চমৎকার চকচকে জুতো; তাদের চুলে থাকে স্থগিন্ধি, আর পেটিকা থাকে অর্থে পূর্ব। হে সন্মাসী, তরুণরা আমার কাছে এভাবেই আসে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "আমি এর মধ্যেই তোমার কাছ থেকে শিখতে আরম্ভ করেছি। কাল যা শিখেছি তারই ফলে দাড়ি কামিয়েছি, তেল মেখেছি মাথায়, সযত্নে কেশবিন্তাস করেছি। মূল্যবান বস্ত্র, স্থলর জুতো এবং অর্থ ছুম্প্রাপ্য বস্তু নয়। এর চেয়ে অনেক কঠিন জিনিস চেয়ে লাভ করেছি সে তুলনায় এসব তো তুচ্ছ! কাল যা সংকল্প করেছি তা-ই বা পাবো না কেন? একবার দেখেই স্থির করেছি তোমার বন্ধুত্ব লাভ করতে হবে আর তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে প্রেমের কলা। কমূলা, তুমি দেখবে আমি উপযুক্ত ছাত্র হবো। তোমার কাছ থেকে যা শিখতে চাই তার চেয়ে ঢের কঠিন জিনিস আমি আয়ত্ত করেছি। সিদ্ধার্থের যা সত্য পরিচয় তাতে তুমি সন্তুষ্ট নও; মাথায় তেল মাথলে শুধু চলবে না—চাই পোশাক, পাছুকা, অর্থ।"

কমলা হেসে বলল, "না, এখনো সে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেনি।
তার চাই পোশাক, মহার্ঘ স্থন্দর পোশাক; চাই পাছকা, দামী চমৎকার
পাছকা; চাই প্রচুর অর্থ এবং কমলার জন্য বিবিধ উপহার। কি গো,
সন্মাসী, এখন জানলে কি কি চাই ? বুঝতে পারলে তো ?"

- "ভালো করেই ব্রেছি," সিদ্ধার্থ বলল। "তোমার কথা না ব্যবার তো কারণ নেই। কমলা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার ছ'ভাগ করে কাটা তাজা ডুমুরের কথা মনে পড়ে। চেয়ে দেখ, আমার মুখও রক্তিম ও সরস। দেখবে, তোমার মুখের সঙ্গে বেশ মানাবে। কিন্তু, সত্যি করে বলো তো কমলা, বনবাসী যে সন্ন্যাসী তোমার কাছে প্রেমের পাঠ গ্রহণ করতে এসেছে, তাকে দেখে কি একটুও ভয় হচ্ছে না গ"
- —"বাঃ, বন থেকে যে নির্বোধ সন্মাসী এসেছে, তাকে ভয় করবার কি আছে ? বনে তার সঙ্গী ছিল শেয়ালের দল, মেয়েদের সম্বন্ধে সে কি জানে ?"

- —"ও, তুমি জানো না সন্ন্যাসীদের কতো শক্তি, তারা কত নির্ভীক। স্থল্দরী, সে তোমার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারে, তোমার ধনরত্ব লুঠন করতে পারে, আর পারে আঘাত করতে।"
- "সন্ন্যাসী, আমার ভয় নেই। তোমাদের মনে কি কখনো ভয় হয় যে দহ্য জোর করে তোমাদের জ্ঞান, ধর্ম ও ধ্যানের শক্তি লুগ্ঠন করে নিয়ে যাবে ? তেমন আশঙ্কা হয় না ; কারণ, এই গুণগুলি অধিকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সন্মাসীর ইচ্ছা হলে এর যতটুকু খুশি ততটুকু দান করতে পারে। ঠিক তেমনি কমলার কাছ থেকে কেউ জোর করে প্রেমের স্থধা আদায় করে নিতে পারবে না। এই যে কমলার স্থশর রক্তিম ওষ্ঠাধর দেখছ, স্থধায় পূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুম্বন করলে এক কোঁটা মধুও পাবে না। সিদ্ধার্থ, তুমি উপযুক্ত ছাত্র, স্থতরাং এই তত্ত্বটি শিখে রাখ। জেনে রাখ যে প্রেম ভিক্ষা করে পেতে পার, পয়সা দিয়ে কেনা যায়, উপহার পাওয়া যেতে পারে, এমন কি পথের ধারে অকস্মাৎ প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়,—কিন্তু প্রেম চুরি করা যায় না। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমাদের মতো স্থন্দর যুবকরা ভুল বুঝলে ত্বংথের কথা হবে।"

সিদ্ধার্থ ভুল স্বীকার করে হাসল; বলল, "তুমি ঠিক বলেছ, কমলা; এটা হৃঃথের কথা, খুবই হৃঃথের কথা হবে। তোমার অধর থেকে, আমার মুখ থেকে, এক বিন্দু সুধারও যেন অপচয় না ঘটে। আজ আমার উপযুক্ত বেশভূষা নেই, পাছকা নেই, অর্থ নেই; এসব যেদিন সংগ্রহ করতে পারব সেদিন আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু কমলা, তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দেবে ?"

- "পরামর্শ ? কেন দেব না ? বনের শেয়ালদের মধ্যে থেকে যে দরিত্র, অনভিজ্ঞ সন্মাসী লোকালয়ে এসেছে তাকে স্বেচ্ছায় পরামর্শ দিয়ে কে না সাহায্য করবে ?"
- —"কমলা, এই তিনটি জ্বিনিস যথাসম্ভব শীঘ্র কি করে পেতে পারি ?"

- —"বন্ধু, বহু লোক এই প্রশ্ন করে। তোমার যে বিছা জ্ঞানা আছে তারই সাহায্যে অর্থ উপার্জন করবে, পোশাক ও পাত্নকা কিনবে। দরিদ্রের অন্য পথ নেই।"
- —"আমি ধ্যান করতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।"
  - —"আর কিছু নয়?"
- "কিছু না। স্থা, পারি; কবিতা লিখতে পারি। একটি কবিতার বিনিময়ে একটি চম্বন দেবে গ"
- "দিতে পারি যদি তোমার কবিতা ভালো লাগে। তোমার কবিতার নাম কি ?"

এক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধার্থ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলঃ

কমলা কুঞ্জে আদে,

গৌরবরন শ্রমণ দাঁড়াল দারে।

ক্মলিনীটিরে স্বাগত জানায় একটি নমস্কারে.

মাথাটি নোয়ায়ে মোহিনী কমলা হাসে!

শ্রমণ ভাবিল, "এই ভালো, এই ভালো।

দেবতার কাছে আত্মবলির চেয়ে

কমলার পায়ে যজ্ঞ-প্রদীপ জ্বালো!"

আরুত্তি শেষ হতেই কমলা হাততালি দিয়ে উঠল, সেই শব্দের সঙ্গে মিশল সোনার বালার নিরুণ ।

—"হে পিঙ্গলবর্ণ সন্ন্যাসী, চমৎকার তোমার কবিতা। এ কবিতার বিনিময়ে তোমাকে একটি চুম্বন উপহার দিলে নিশ্চয়ই ঠকতে হবে না।"

চোখের ইঙ্গিতে কমলা তাকে কাছে টেনে আনল। একটি মুখ এল আর একটি মুখের উপর, সিদ্ধার্থ স্পর্শ করল সন্থ কাটা ভূমুরের মতো লোভনীয় কমলার ওষ্ঠাধর। সিদ্ধার্থ বিশ্মিত হয়ে গেল, কমলার একটি গভীর চুম্বন তাকে মুহুর্তের মধ্যে কত শিক্ষা দিয়েছে, প্রেমের বিভায় তার কী নিপুণতা! কমলা তাকে অভিভূত করেছে, বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, প্রলুব্ধ করেছে। এই একটি প্রলম্বিত চুম্বনের পর তার জন্ম অপেক্ষা করে ছিল শ্রেণীবদ্ধ আর একটি চুম্বনের মালা; প্রত্যেকটি চুম্বনের স্বাদ আলাদা, অনুভূতি নতুন। একটু সরে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞান-লাভ-করা শিশুর মতো সে চম্কে উঠল।

কমলা বলল, "তোমার কবিতা খুব ভালো লেগেছে আমার। যদি আমার অনেক টাকা থাকতো তাহ'লে তোমাকে এর জ্বন্ত মূল্য দিতাম। কিন্তু তুমি যে পরিমাণ টাকা চাও কবিতা লিখে তা পাওয়া বড়ই শক্ত। কমলার বন্ধুত্ব লাভ করতে হলে তোমাকে অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে।"

- "কমলা, কী অপূর্ব চুমা দিতে পারো তুমি!"— অস্পষ্ট স্বরে থেমে থেমে বলল সিদ্ধার্থ।
- —"হাা, পারি বলেই তো আমার সাজ-পোশাক, অলঙ্কার আরো কত ভালো ভালো জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু তুমি এখন কি করবে ? ধ্যান, উপবাস ও কাব্যরচনা ছাড়া আর কিছুই কি তুমি পারো না ?"
- —"আমি যজ্ঞের গান জানি,—কিন্তু সে গান তো আর গাইব না। জাতু মন্ত্রও জানি, সে মন্ত্রও প্রয়োগ করা এখন সম্ভব নয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি…"
  - "থামো," কমলা বাধা দিল, "তুমি লিখতে পড়তে জ্বান ?" "নি\*চয়ই জ্বানি। সে তো অনেকেই জ্বানে।"

''আবার অনেকেই জানে না। যেমন আমি! তুমি যে লেখা-পড়া জান এটা সত্যি আশার কথা; খুব ভালো কথা। তোমার হয়তো মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহারেরও দর্কার হতে পারে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভৃত্য এসে চুপি চুপি কর্ত্রীর কানে কি বলল। কমলা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "সিদ্ধার্থ, আমার একজন অতিথি এসেছে; তুমি তাড়াতাড়ি পালাও এখান থেকে; কেউ যেন দেখতে না পায়। কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

সেই ব্যস্ততার মধ্যেও কমলা ভৃত্যকে আদেশ করল ব্রাহ্মণকে নতুন কাপড় দেবার জন্য। কী ঘট্ছে ভালো করে বোঝবার আগেই ভৃত্য সিদ্ধার্থকৈ আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে বাগান বাড়ীতে নিয়ে এল। নতুন কাপড় পেয়ে ভৃত্যের নির্দেশ অমুসারে ঝোপ-ঝাড়ের পথে চুপি চুপি উন্থান পার হয়ে রাজপণে এসে পোঁছল।

নতুন কাপড় বগলদাবা করে পরিতৃপ্ত মনে নগরে ফিরে এল সিদ্ধার্থ। পান্থশালায় পথিকের দল ভিড় করেছে। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল এক কোণে, নীরবে খাছের প্রার্থনা জ্ঞানাল। তখনো সন্ন্যানীর কৌপীন পরে আছে; সসম্মানে আহার্য এনে দেওয়া হলো তার সামনে। হয়তো কাল, মনে মনে ভাবল সিদ্ধার্থ, ভিক্ষা করে খেতে হবে না।

হঠাৎ আত্মসম্মান বোধ প্রবল হয়ে উঠল। সে তো আর সন্ন্যাসী নয়; ভিক্ষা করা এখন শোভা পায় না। ভাতের থালা কুকুরকে দিয়ে সিদ্ধার্থ অনাহারে রইল।

সিদ্ধার্থের মনে হলো এখানকার জীবনযাত্রা তো বেশ সরল। কোন জটিলতা নেই। সন্মাসীর জীবন ছিল জটিলতাপূর্ণ, ক্লান্তিকর, এবং শেষে তা নিরাশায় কালো হয়ে উঠেছিল। কমলার চুম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠের মতো এখানকার জীবন স্বচ্ছন্দপ্রবাহ। এখন আমার চাই অর্থ, স্থন্দর বেশভূষা। এতো আর এমন বেশী চাওয়ানয় যার জন্ম রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে ?

নগরে কমলার যে বাড়ী ছিল সন্ধান করে পরদিন সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই কমলা ডেকে বলল, "সুসংবাদ আছে। কামস্বামী তোমার জ্বন্ত অপেক্ষা করছে। তার নাম শোনোনি ? সে নগরের সবচেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠী। তাকে প্রসন্ন করতে পারলে চাকরি হবে। তোমার যে সকল কাজে দক্ষতা আছে আলাপে যেন কামস্বামী তা বৃঝতে পারে। আমি লোক মারফৎ তোমার কথা তাকে বলে পাঠিয়েছি। তার বন্ধুত্ব কামনা করবে, খুব প্রতিপত্তি তার; কিন্তু তাই বলে অতি বিনয়ী হয়ো না। আমি চাই না যে তুমি কামস্বামীর অনুগত ভূত্য হবে; তার সমকক্ষ হয়ে চলবে; তা যদি না পার তাহ'লে আমি অসন্তুষ্ট হবো। কামস্বামীর বয়স যত বাড়ছে ততই অলস হয়ে উঠছে। তুমি যদি তাকে সন্তুষ্ট করতে পার তাহ'লে তোমার উপরে বিশেষরূপে সে নির্ভর করবে।"

সিদ্ধার্থ হাসিমূথে তাকে ধত্যবাদ জানাল। ছদিন খাওয়া হয়নি শুনে কমলা তাড়াতাড়ি খাবার আনিয়ে যত্ন করে খাওয়াল সিদ্ধার্থকে।

বিদায় নেবার সময় কমলা বলল, "তোমার ভাগা ভাল : একের পর এক তোমার জন্ম পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো ? কোন কবচ-টবচ আছে নাকি ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "কাল তো বলেছি আমি জানি চিন্তা করতে. অপেক্ষা করতে ও উপবাস করতে। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছ, এ গুণগুলি নাকি কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু তুমি দেখবে যে এদেরও প্রয়োজন আছে। তুমি নিশ্চয়ই বৃষতে পারবে যে বনের নির্বোধ সন্মাসীরা অনেক দরকারী জিনিস শেখে। পরশু ভিক্ষুকের অবিশুস্ত বেশে এসেছিলাম, কালই কমলাকে চুম্বন করবার অধিকার পেয়েছি; এবং শীগগিরই ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করব এবং তোমার কাছে যে-সব জিনিসের মূল্য তা সংগ্রহ করতে পারব।"

কমলা স্বীকার করল ; বলল, "ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলে তোমার কি দশা হতো ? আজ কোথায় থাকতে তুমি ?"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "তোমার উভানে আসা আমার প্রথম ধাপ। আমার উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ স্থন্দরীর কাছ থেকে প্রেমের পাঠ গ্রহণ করব। যে মুহুর্তে এই সংকল্প গ্রহণ করেছি তথনই আমি জানতাম যে আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি জানতাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে। উচ্চানের প্রবেশপথে তোমার প্রথম কটাক্ষপাত থেকেই তা বুঝেছি।"

- —"আমি যদি সাহায্য করতে না চাইতাম '"
- "কিন্তু তুমি চেয়েছ। শোন কমলা, জলের মধ্যে চিল ছুঁড়ে মারলে তলদেশে পোঁছবার ক্রততম পথটা চিল বেছে নেয়। একটা সংকল্প গ্রহণ করলে সিদ্ধার্থের অবস্থাও চিলের মতো হয়। সিদ্ধার্থ কিছুই করে না; সে অপেক্ষা করে, ধ্যান করে, আর করে উপবাস; সে এই সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ঠিক তেমনি করে চলে যেমন তলদেশগামী চিল জলের মধ্য দিয়ে চলে; সে আকর্ষণ অনুভব করে, বাধা দেয় না, আকর্ষণের পথ ধরে চলতে থাকে। সিদ্ধার্থকে আকর্ষণ করে তার লক্ষ্য; লক্ষ্যে উপস্থিত হবার পরিপন্থী কোন ভাবনাই সে মনে স্থান দেয় না। সন্ম্যাসীদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ এই শিক্ষা লাভ করেছে। নির্বোধরা একেই বলে জাহু, তারা মনে করে অসম্ভবকে সম্ভব করে দানব। কোন কাজই দানব করে না, কারণ ওদের অস্তিবই নেই। প্রত্যেকেই জাহুখেলা দেখাতে পারে, প্রত্যেকেই লক্ষ্যে পোঁছতে পারে, যদি সে ধ্যান, প্রতীক্ষা ও উপবাস করতে পারে।"

কমলা নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনল তার কথা। সিদ্ধার্থের কণ্ঠস্বর, ভাসা ভাসা চোথের স্নিগ্ধ চাউনি বড ভালো লাগল তার।

মৃত্ কঠে কমলা বলল, "হয়তো তোমার কথাই সত্য, বন্ধু। আবার অফ্য কারণও হতে পারে। হয়তো তুমি রূপবান, তোমাকে দেখে মেয়েরা মৃগ্ধ হয়, এবং তুমি সৌভাগ্যশালী বলেই তোমার পক্ষে সিদ্ধিলাভটা সহজ্ব হয়ে উঠে।"

সিদ্ধার্থ কমলাকে চুম্বন করে বিদায় নিলঃ "হে আমার আচার্য, তাই হোক্। আমার চোখ যেন তোমাকে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে, এবং সৌভাগ্যের দান যেন তোমার হাত থেকেই গ্রহণ করতে পারি।"

## জনপদ

কামস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছে সিদ্ধার্থ। প্রকাণ্ড ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদ। ভূত্য পথ দেখিয়ে স্থসজ্জিত কক্ষে এনে বসাল। গৃহকর্তার প্রতীক্ষা করতে লাগল সিদ্ধার্থ।

কামস্বামী প্রবেশ করল; নধর, প্রাণবন্ত পুরুষ; চুলে সাদার ছোপ লাগতে শুরু হয়েছে; বুদ্ধিদীপ্ত ছুই চোখ; মুখে ভোগলালসার ইঙ্গিত। গৃহস্বামী এবং অতিথি পরস্পরের প্রতি সোহার্দাপূর্ণ অভিবাদন বিনিময় করল।

শ্রেষ্ঠী বলল, "আমি শুনেছি আপনি ত্রাহ্মণ, পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু বণিকের দপ্তরে কর্মপ্রার্থী। আপনি চাকরির সন্ধান করছেন কেন? আপনি কি অভাবগ্রস্ত ?"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "না, আমার অভাব নেই; এখনও নেই, পূর্বেও কখনো ছিল না। বহুদিন আমি সন্মাসীদের সঙ্গে বাস করেছি, তাদের মধ্য থেকেই আসছি।"

— "সন্ন্যাসীদের সমাজ থেকে যদি এসে থাকেন তাহ'লে অভাব নেই কি রকম ? সন্ন্যাসীরা কি সম্পূর্ণ নিঃম্ব নয় ?"

সিদ্ধার্থ বলল, 'জ্ঞাগতিক অর্থে সত্যি আমার কিছু নেই; কিন্তু আমি রিক্ত হয়েছি স্বেচ্ছায়; স্কুতরাং আমার অভাববোধ নেই!"

—"কিন্তু নিঃস্ব হলে বাঁচবেন কি করে ?"

- —"সে কথা কখনো ভাবিনি। প্রায় তিন বছর নিঃম্ব অবস্থায় বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, কি করে বাঁচব সে কথা একবারও চিম্তা করিনি।"
  - —"তাহ'লে অন্য লোকের সম্পত্তির উপর জীবন ধারণ করেছেন ?"
- —"বাইরে থেকে তাই মনে হয়। শ্রেষ্ঠীরাও অপরের সম্পত্তির উপর বেঁচে আছে।"
- —"ঠিক বলেছেন; কিন্ত বণিক শুধু শুধু অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না; বিনিময়ে সে দেয় পণ্যসামগ্রী।"
- —"তাই তো নিয়ম। সকলেই নেয়, সকলেই দেয়। জীবনটাই এই দেয়া-নেয়ার কারবার।"
  - —"কিন্তু কিছুই যদি না থাকে, তাহ'লে দেব কি করে ?"
- —"যার যা আছে সে তো তা-ই দিতে পারে। সৈত্য দেয় বল, বণিক দ্রব্যসম্ভার, আচার্য শিক্ষা, ক্রমক চাল এবং জেলে দেয় মাছ!"
- —"বেশ, কিন্তু আপনি কি দিতে পারেন ? এমন কি শিখেছেন যা দান করা সম্ভব ?"
- —"আমি চিন্তা করতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।"
  - —"এই কি সব ?"
  - —"আমার তো তাই মনে হয়।"
- "এদের দিয়ে কি হয় ? ধরা যাক, উপবাস ; উপবাস কি কাজে লাগে ?"
- —''উপবাসের মূল্য অনেক। খাবার না থাকলে সবচেয়ে বৃদ্ধির কাজ হলো উপবাস করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উপবাসের বিছা জানা না থাকলে সিদ্ধার্থকে আজ যে কোনো চাকরি নিতে হতো; ক্ষুধার জ্বালা তাকে বাধ্য করত আপনার দপ্তরে কিংবা অন্য কোথাও চাকরি নিতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ ধীরভাবে অপেক্ষা করতে পারে। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, তার অভাববোধ

নেই, ক্ষুধাকে দীর্ঘকাল সে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, ক্ষুধার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে পারে। স্থতরাং, হে শ্রেষ্ঠীপ্রবর, উপবাসেরও প্রয়োজন আছে।"

— "তপস্বী, আপনি যথার্থ বলেছেন। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।" কামস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে একটা গুটানো কাগজ সিদ্ধার্থের হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল, "এটা পড়তে পারেন ?"

সিদ্ধার্থ গুটানো কাগজটা খুলে দেখল ওটা একটা মাল কেনা-বেচার চুক্তিপত্র। চুক্তির বিষয় সে পড়ে শোনাতে লাগল।

— "চমৎকার!" কামস্বামী শুনে বলল। তারপর সিদ্ধার্থকে এক টুকরো কাগন্ধ এবং কলম দিয়ে বলল, "দয়া করে কিছু লিখে দিন না?"

সিদ্ধার্থ কয়েক মুহূর্ত পরেই কাগজ ফিরিয়ে দিল। কামস্বামী পড়লঃ "লেখা ভালো, তার চেয়ে ভালো চিন্তা করা। নিপুণ বৃদ্ধি ভালো, তার চেয়ে ভালো ধৈর্য।"

— "চনৎকার লেখা আপনার," শ্রেষ্ঠী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "পরে আমাদের অনেক কথা আলোচনা করতে হবে। আজ আপনাকে আমার গ্রহে আতিগ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করছি।"

সিদ্ধার্থ ধন্যবাদের সঙ্গে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। শ্রেষ্ঠীর গৃহে শুরু হলো তার নতুন জীবন। তার জন্ম এলো নতুন পোশাক, নতুন পাতুকা। পরিচর্যার জন্ম ভূত্যের দল থাকে কাছে কাছে। দিনে তু'বার স্থস্বাতু আহার্য আসে; কিন্তু সিদ্ধার্থ দিনে শুধু এক বেলা আহার করে; মাংস এবং স্থরা স্পর্ল করে না। কামস্বামী ব্যবসায় সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করেছে; সিদ্ধার্থকে ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে দেখিয়েছে তার পণ্যসামগ্রী, গুদামঘর এবং হিসাবপত্রের খাতা। সিদ্ধার্থ অনেক জিনিস শিখেছে, শুনেছে অনেক নতুন কথা; কিন্তু নিজে কথা বলেছে কম। কমলার উপদেশ স্থরণ করে সে কখনো শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে প্রভূর ন্যায় ব্যবহার করেনি, ভাকে দেখেছে সমকক্ষ হিসেবে,—হয়তো নিজের

অপেক্ষা একটু ছোট করে। সিদ্ধার্থ যে অধীনস্থ কর্মচারী এ কথা ভাববার সুযোগ দেয়নি কামস্বামীকে। কামস্বামী ব্যবসা পরিচালনা করত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে; এই কাজে ছিল তার গভীর আসক্তি। কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে ব্যবসা ছিল খেলার মতো; খেলার নিয়মগুলি ভালো করে আয়ন্ত করবার চেষ্টা করত সে, কিন্তু এই ব্যবসার খেলা তার মনে সাড়া জাগাতে পারত না।

অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধার্থ কামস্বামীর ব্যবসা পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করল। কমলা সময় ঠিক করে দিয়েছিল। চিত্তবিনোদনের জন্ম দেই নির্দিষ্ট সময়ে স্থন্দর পোশাক পরে, নতুন পাতুকা পায়ে দিয়ে যেত কমলার বাড়ী। ক্রমে হাতে টাকা এলো; তথন থেকে কমলার জন্ম নিত্য-নতুন উপহার নিয়ে যায়। কমলার রক্তিম, অভিজ্ঞ অধর থেকে সে শিখল অনেক কথা: কমলার মস্থা, কমনীয় বাহু তাকে ইঙ্গিত দেয় নতুন জগতের। প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ এখনো অনভিজ্ঞ বালক। অন্ধ অতপ্তি নিয়ে সে প্রেমের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, দেখতে চায় গভীর তলদেশে কী আছে। কমলা তাকে শেখাল, আনন্দ না দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না ; প্রতিটি ভঙ্গা, প্রতিটি সোহাগ, প্রতিটি স্পর্শ, প্রতিটি চাউনি, দেহের প্রতিটি অংশ আনন্দ দেবার গোপন উৎস ; সে-ই আনন্দ পাবে যে এই গোপন উৎসের রহস্ত জানে। কমলা শিখিয়েছে. দ্য়িতার নিক্ট পরাজয় স্থাকার করতে হয়, আবার কথনো বিজয়ীর বেশে তার সামনে উপস্থিত হতে হয়, বৈচিত্রোর অভাবে প্রেনের হত্য ঘটে; সিদ্ধার্থ কমলার ছাত্র, তার প্রেমিক, তার বন্ধু; এই স্থন্দরী বারাঙ্গনার সাহচর্যে কত প্রহর আশ্চনজপে মধুময় হয়ে উঠেছে। কমলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রের মধ্যেই সিদ্ধার্থের বর্তমান জীবনের অর্থ ও মূল্য নিহিত আছে,—কামস্বামীর ব্যবসায়ে নয়।

শ্রেষ্ঠী সিদ্ধার্থকে দিল দরকারী চিঠিপত্র লেখার দায়িত্ব। ক্রমে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে সিদ্ধার্থের সঙ্গে পরামর্শ করা কামস্বামীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। শ্রেষ্ঠী শীগগিরই বৃষতে পারল সিদ্ধার্থের চাল, পশম, জাহাজ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বোঝবার আগ্রহ নেই। কিন্তু তার এমন একটা বিষয়ে দক্ষতা আছে যা কামস্বামীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। সিদ্ধার্থ প্রশান্ত, তার চরিত্রে আছে স্রৈর্য : পরম থৈর্যের সঙ্গে সে লোকের কথা শুনতে পারে: বিদেশী বণিকরা তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়। এমন একটা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ পাওয়া যায় সিদ্ধার্থের বাক্যে ও আচরণে যা কাম্স্বামীর নেই একদিন তার এক বন্ধকে বলল কামস্বামী, "এই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্যবসায়ী নয়, কখনো হবেও না। দে ডুবে যেতে পারে না ব্যবসার মধ্যে। কোনো কোনো লোকের মধ্যে কী একটা গোপন শক্তি থাকে যার ফলে সাফল্য তাদের কাছে আপনি এসে ধরা দেয়, সাফল্যের পশ্চাতে ভাদের ছুটতে হয় না। সিদ্ধার্থও সেই দলের। হয়তো তার জনক্ষণে আকাশে ছিল কোনো শুভ নক্ষত্র; হয়তো কুহক জানে; কিংবা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে শিথে এসেছে কোনো অভিনব বিজা। ব্যবসা নিয়ে সে খেলা করে, ব্যবসা তার মনে কখনো দাগ কাটতে পারে না, আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না তার উপর। সিদ্ধার্থ অকৃতকার্যতাকে ভয় পায় না, লোকসানের জন্ম ছশ্চিন্তা নেই তার।"

বন্ধু কামস্বামীকে উপদেশ দিল, "সিদ্ধার্থ তোমার যে সব ব্যবসা দেখা শোনা করে তাদের লাভের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দাও। অবশ্য লোকসান হলে আনুপাতিক হারে ক্ষতির অংশও নিতে-হবে। এমনি করে লাভ-লোকসানের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত হয়ে পড়লে ব্যবসায় সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠবে।

কামস্বামী বন্ধুর উপদেশ অনুসারে কাজ করল; কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে কোন পরিবর্তন ঘটল না। যদি লাভ হয় তবে ধীর চিত্তে লাভের অংশ গ্রহণ করে, উচ্ছলিত হয় না; লোকসান হলেই বা কী? শুধু হেসে বলে, "এই যাঃ, এবারকার লেন-দেনটা দেখছি ভালো হলো না।"

সত্যি, ব্যবসায়ে মন ছিল না তার। একবার সে কোনো এক

প্রামে গেল অনেক চাল কিনতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেখানে পৌছবার আগেই অন্য এক বণিক সব চাল কিনে ফেলেছে। তবু সিদ্ধার্থ ক্ষেকদিন থেকে গেল সে প্রামে। সিদ্ধার্থ কৃষকদের ডেকে এনে ভাজ দিল, প্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পয়সা বিতরণ করল, একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ থেল, তারপর বেশ খুশি মনে নগরে ফিরে এলো। কামস্বামী তিরস্কার করল তৎক্ষণাৎ সে ফিরে আসেনি বলে; চাল কেনা হবে না জেনেও কেন মিছামিছি প্রামে বসে থেকে সে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করেছে? সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'বন্ধু, তিরস্কার করো না; তিরস্কারের দারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। যে লোকসান হয়েছে তার দায় আমি একাই বহন করব। এবারকার ভ্রমণটা বেশ ভালো লেগেছে আমার। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো; একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল; প্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপনার লোক মনে করে আমার কোলে এসে বসতো; রুষকেরা তাদের ফসলপূর্ণ জমি ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে আমাকে। কেউ আমাকে ব্যবসায়ী মনে করে দূরে সরিয়ে রাথেনি।"

একটু বিরক্ত হয়ে কামস্বামী বলল, ''খুব ভালো কথা ; কিন্তু তুমি যে বণিক সে কথা তো অস্বীকার করতে পার না ? ব্যবসার জন্ম বেরিয়েছিলে, না প্রমোদ ভ্রমণ ছিল তোমার উদ্দেশ্য ?

— 'নিশ্চর্যুট আনন্দের জন্ম এমণ করেছি," সিদ্ধার্থ হেসে বলল, "কেন নয় ? আমি নতুন অঞ্চল দেখবার স্থ্যোগ পেলাম, কত নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তাদের বন্ধুত্ব লাভ করেছি, তারা আমাকে আপনার লোক বলে গ্রহণ করেছে। আর আমি কামস্বামী হলে চাল কিনতে না পারার ছঃখে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতাম, এবং সময় ও অর্থ সত্যি হারিয়ে যেত কিন্তু আমি কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে এসেছি, শিখেছি অনেক কিছু। কত আনন্দ পেয়েছি! কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষোভে কিংবা অশোভন ব্যস্ততার জন্ম নিজেকে অথবা অন্য কাউকে ছঃখ দিইনি। হয়তো পরবর্তী ফসলের চাল কিনতে

কিংবা অন্ত কোনো কারণে আবার সেখানে গেলে বন্ধুদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করব। তখন আমি এই ভেবে তৃপ্তি লাভ করব যে প্রথমবার এসে ব্যস্ততা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিনি। যাই হোক, এ ব্যাপারের আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে যাক; আমাকে তিরস্কার করতে গিয়ে তুমি ছঃখ পেও না। এমন দিন যদি আসে যখন তোমার মনে হবে, সিদ্ধার্থ আমার ক্ষতি করছে, তখন শুধু সেই কথাটি আমাকে জানিয়ে দিও; আমি আমার পথে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সে দিন না আসা পর্যন্ত আমাদের অন্তরঙ্গতায় যেন ছেদ না পড়ে:"

শ্রেষ্ঠী কিছতেই সিদ্ধার্থকে বোঝাতে পারত না যে সে কামস্বামীর ভাত খাচ্ছে। সিদ্ধার্থ বলে সে নিজেরটাই খায়; তারা তু'জনেই অপরের অন্নে ভাগ বসায়, প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ গ্রহণ করে। কামস্বামীর ঝঞ্চাটের শেষ ছিল না, কিন্তু সিদ্ধার্থ কখনো নিজেকে তার সঙ্গে জড়।ত না। একটি লেন-দেন ব্যর্থ হবার আশংকা দেখা দিলে, মালের একটা চালান হারিয়ে গেলে, দেনাদার ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ দেখলে ক্রুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে, কপালের বলি-রেখা স্পষ্ট করে, রাত্রিতে নিজার ব্যাঘাত ঘটিয়ে যে ফল পাওয়া যায় কামস্বামী সিদ্ধার্থকে তা কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। দে কামস্বামীৰ কাছ থেকেই সৰ-কিছ শিখেছে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় দিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "এমন পরিহাস কোরো না। তোমার কাছ থেকে শিখেছি এক ঝুডি মাছের দাম কত, টাকা ধার দিলে স্থদের হার কত হবে,—এই সব। তোমার বিছা তো এই। কিন্তু বন্ধু, কি করে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় তা তোমার কাছ থেকে শিখিনি। এই বিছাটা তুমি আমার কাছ থেকে শিখে নিলে ভালো করতে।"

সতাি, বাবসায়ে তার মন ছিল না। কমলার জন্ম টাকা প্রয়োজন, তাই সে আছে এই কাজে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আসে তার হাতে। তা ছাড়া সংসারের এই বিচিত্র জনতা সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের ছিল সহামুভূতি ও কৌতৃহল। এতদিন এদের জীবনযাত্রা, আনন্দ-বেদনা, দোষক্রটি তার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দূরের বস্তু ছিল। যদিও সকলের সঙ্গেই সে অতি সহজে আলাপ করতে পারে, বাস করতে পারে, তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন কথা শিখতে পারে, তবু সম্পূর্ণ মিলন ঘটে না, কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারে সন্নাস জীবনের অভিজ্ঞতাই এর কারণ। সে দেখে, লোক কখনো শিশুর মতো, কখনো বা পশুর মতো আচরণ করছে। সিদ্ধার্থ তাদের ভালোবাসে, আবার ঘুণা করে। সে দেখে ভারা কঠোর পরিশ্রম করছে; মর্থ, তুচ্ছ স্তথ, তুচ্ছ সম্মান লাভের জন্ম কত ছঃখ ভোগ করে, বার্ধকো মুয়ে পড়ে; অথচ এসব আকাজ্ফার বস্তু সিদ্ধার্থের চোখে মূল্যহীন। সিদ্ধার্থ দেখে তারা পরস্পারকে গালি দেয়, আঘাত করে: সংসারী লোক যেসব বেদনায় বিলাপ করে সন্ন্যাসীরা তা হেসে উভিয়ে দেয়: সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করে যে পাপের ফলে এরা ক্লেশ ভোগ করে সন্ন্যাসীদের তা স্পর্শও করতে পারে না।

সিদ্ধার্থের নিকট সকল লোকের ছিল অবারিত দ্বার। যে বণিক বস্ত্র বিক্রয় করতে আসত, যে দেনাদার ঋণ প্রার্থী হয়ে আসত, তাদের সমানভাবেই সে অভ্যর্থনা করত। আবার ভিক্ষুককেও সে কাছে ডেকে বসাত, এক ঘণ্টা ধরে তার দারিদ্রোর কাহিনী শুনত; অথচ ভিক্ষুকও সন্ন্যাসীদের মতো নিঃম্ব নয়। যে নাপিত তার দাড়ি কামায়, যে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কলা কেনে এবং যাকে জেনেশুনেই হু'এক পয়সা ঠকাতে দেয়, এবং যে বিত্তশালী বিদেশী শ্রেষ্ঠী ব্যবসা উপলক্ষে অতিথি হয়ে আসে—প্রত্যেকের সঙ্গেষ্ঠ সিদ্ধার্থ সমান ব্যবহার করে। কামস্বামী যথন তার হুঃথের কথা বলতে আসে, যখন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজের বিরূপ সমালোচনা করে তখনও সিদ্ধার্থ মন দিয়ে শোনে; কামস্বামীর কথায় আশ্চর্য

হয়ে যায়, তাকে ব্যতে চেষ্টা করে, যেখানে প্রয়োজন তার কথা একটু স্বীকার করে নেয়; তারপরেই সে আলাপ শুরু করে অন্য কোনো একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে। তার কাছে লোকও আসে অনেক—কেউ ব্যবসার জন্ম, কেউ প্রভারণা করতে, কেউ তার কথা শুনতে, কেউ সহামুভূতি লাভ করতে, কেউ বা উপদেশ নিতে। সিদ্ধার্থ কাউকে উপদেশ দিত, কারো হঃথে সহামুভূতি প্রকাশ করত, কাউকে দিত উপহার, আবার তাকে একটু ঠকাবার স্থ্যোগ করে দিত হয়তো কোনো কোনো লোককে; একদিন দেবতা ও ব্রহ্ম তার মন যেমন অধিকার করেছিল তেমনি আজ্ব মানুষ নিয়ে এই বিচিত্র খেলায় সিদ্ধার্থ ভূবে থাকে; ভালো লাগে, নতুন লাগে এই খেলা।

কখনো কখনো সিদ্ধার্থ নিজের মধ্যে একটি মৃত্ব, কোমল স্বর শুনতে পায়; কি যেন তাকে বড় আস্তে আস্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, কিসের বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ করছে। কিন্তু এত মৃত্ সেই স্বর যে প্রায় শোনা যায় না। হঠাৎ সে স্পষ্ট করে অর্থ উপলব্ধি করতে পারলঃ যে জীবন সে যাপন করছে, সে জীবন তার কাছে অচেনা; কত কাজ করছে শুধু খেলার ছলে। প্রকৃত জীবনের ধার। বয়ে যাচ্ছে দূর দিয়ে,—তার ছোঁয়ার বাইরে! খেলোয়াড যেমন বল নিয়ে খেলা করে সিদ্ধার্থও তেমনি খেলা করছে ব্যবসা নিয়ে, চারপাশের লোকদের নিয়ে; সে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে, আমোদ পায়, কিন্তু মন নেই এসবের মধ্যে; তার প্রকৃত সত্তা নেই এখানে; তার আত্মা, তার আসল সত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ত কোথাও,—অনেক দূরে; অদৃশ্য হয়ে কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে, যোগ নেই বর্তমান জীবনের সঙ্গে। এই ভাবনা তাকে মাঝে মাঝে ভীত করেছে; তার মনে হয়েছে এর চেয়ে ভালো হতো যদি জীবনের খেলায় শিশুর মতো সকল আগ্রহ নিয়ে মত্ত হয়ে যেতে পারত, যদি সংসারের কাজকর্মে

সত্যি সাত্যি আনন্দ লাভ করতে পারত। শুধু দর্শক না হয়ে যদি সংসারের আর পাঁচ জনের মতো জীবনকে উপভোগ করা সন্তব হতো!

সিদ্ধার্থ নিয়মিতভাবে কমলার বাড়ী যায়। শিখেছে প্রেমের কলা; দান-প্রতিদান যে-প্রেমে এক হয়ে মিশে যায় সেই প্রেমের বিস্তা। সিদ্ধার্থ তার সঙ্গে গল্প করে, নতুন কথা শেখে, কমলাকে উপদেশ দেয়, গ্রহণ করে কমলার উপদেশ। একদিন গোবিন্দ তাকে যতটা বুঝতে পারত কমলা তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। কমলা যেন অনেকটা তার নিজের মতো।

সিদ্ধার্থ একদিন বলল, "কমলা, তোমার মধ্যে দেখতে পাই আমার ছায়া; তুমি আর কারো মতো নও; তুমি শুরুই কমলা, তুমি অনতা। তোমার মনের এক কোণে আছে গভীর প্রশান্তি, আর আছে একটি মন্দির; যখনই নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকতে চাও তখনই প্রবেশ কর সেই মন্দিরে; ঠিক আমার মতো। খুব কম লোকেরই এই ক্ষমতা আছে, অথচ প্রত্যেকেই তালাভ করতে পারে।"

কমলা বলল, "সকল লোকের বৃদ্ধি তো সনান নয়।"

"বৃদ্ধিরে সঙ্গে এর যোগ নেই, কমলা!" সিদ্ধার্থ উত্তর করল।
"বৃদ্ধিতে কামস্বামী আমার সমকক্ষ, কিন্তু তার মনের কোণে মন্দির
নেই। আবার কত লোকের আছে যারা বৃদ্ধিতে শিশুর মতো
সরল। কমলা, অধিকাংশ লোকই ঝরা পাতার মতো হাওয়ায
উড়ে যায়, ভেসে ভেসে বেড়ায় কিছুক্ষণ, তারপর মাটিতে মূখ
থুবড়ে পড়ে; কিন্তু অল্ল কয়েকজন আছেন যাঁরা আকাশের নক্ষত্রের
মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলেন; পৃথিবার হাওয়া সেখানে পৌছে না,
তাঁদের পথ এবং পথপ্রদর্শক আছে তাঁদেরই অন্তরে। আমি অনেক
বিজ্ঞ লোক দেখেছি; তাঁদের সকলের মধ্যে একজন এ বিষয়ে
সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কথা কখনো ভূলব না। তিনি মহাভিক্ষু গৌতম;
তিনি ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন তাঁর ধর্মমত। প্রতিদিন হাজার

হাজার তরুণ তাঁর উপদেশ শোনে, প্রতি ঘণ্টায় পালন করে তাঁর নির্দেশ; কিন্তু এই তরুণরা তো ঝরা পাতার দল; পথ চলবার জ্ঞান ও নির্দেশ নেই তাদের নিজেদের অন্তরে।"

কমলা তার চোখের উপর চোখ রেখে হাসল; বলল, "আবার তুমি তাঁর কথা বলছ! শ্রমণ জীবনের ভাবনা আবার তোমাকে পেয়ে বসেছে।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। শুরু হলো প্রেমের খেলা। কমলা যে ত্রিশ চল্লিশটি খেলা জানত তারই একটি। শিকারীর ধরুকের মতো, জাগুয়ারের মতো নমনীয় কমলার দেহ। তার কাছ থেকে যারা প্রেম সম্বন্ধে জানতে আসত তারা পেত অনেক আনন্দ, জেনে যেত অনেক গোপন কথা। দীর্ঘকাল সে সিদ্ধার্থের সঙ্গে খেলা করল, তাকে বাধা দিল, অভিভূত করল, জয় করল, আর সেই জয়ের আনন্দে উঠল উচ্ছলিত হয়ে। পরাজিত, অবসন্ধ সিদ্ধার্থ পড়ে রইল কমলার পাশে।

কমলা ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল সিদ্ধার্থের ক্লান্ত মুখ। তারপর চিন্তিত স্থরে বলল, "তুমি আমার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এমন আর পাইনি কাউকে। তুমি সকলের চেয়ে বীর্যবান, তোমার দেহ ও মন তুই-ই নমনীয়। সিদ্ধার্থ, আমার বিভা তুমি ভালো করেই শিখেছ। একদিন, যখন বয়স বাড়বে, তোমার ছেলে যেন আসে আমার কোলে। এত প্রেমের খেলা, তবু প্রিয়তম, তুমি শ্রমণই রয়ে গেছ। তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস না—কাউকে ভালোবাস না। একি সত্যি নয় গ্"

"হয়তো সত্যি," শ্রান্ত কণ্ঠে সিদ্ধার্থ জবাব দিল। "আমি তো তোমার মতোই। তুমিও কাউকে ভালোবাস না; যদি বাসতে, তাহ'লে প্রেমকে কলা হিসেবে কি করে অভ্যাস করা সম্ভব ? হয়তো আমাদের মতে। লোকেরা কখনো ভালোবাসতে পারে না। সাধারণ লোকেরা পারে, সেটাই তাদের মন্ত্রগুপ্তি।"

## সংসার

নিজে সংসারী না হয়েও দীর্ঘকাল সিদ্ধার্থ সংসারে বাস করেছে। কঠোর সন্মাস জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দারা যে সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভোঁতা করে ফেলেছিল, আবার বেঁচে উঠছে তারা। অর্থ, প্রেম, ক্ষমতা—এ জীবনে মান্তুষের যা একান্ত কাম্য, সবই সে উপভোগ করেছে। তবু অন্তরে সে এখনো সন্মাসী। তীক্ষধী কমলা দেখতে পেরেছে তার এই সন্মাসীর রূপ। সিদ্ধার্থের জীবন চিন্তা, প্রতীক্ষা ও উপবাসের নীতি দিয়েই পরিচালিত হয়। চারপাশের সাধারণ লোক সিদ্ধার্থের চোখে এখনো অপরিচিত; এদের জীবনকে সে এখনো যেন ভালো করে বুঝতে পারে না। তার নিজের জীবনও বোধ হয় ঠিক তেমনি ছুর্বোধ্য রয়ে গেছে ওদের কাছে।

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। স্বচ্ছন্দ জীবনের আরামে ছুবে থেকে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল না কালপ্রবাহের গতি। এখন সে বিত্তশালী; নিজে বাড়ী করেছে, ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে অমুচরের দল। নগরের বাইরে নদীতীরে গড়ে তুলেছে নিজের মনোরম উজান। লোকে পছন্দ করে তাকে; অর্থের প্রয়োজন হলে কিংবা উপদেশ দরকার হলে তারা আসে সিদ্ধার্থের কাছে। কিন্তু একুমাত্র ক্মলা ছাড়া তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ নেই।

প্রথম যৌবনে গৌতমের ধর্মোপদেশ এবং গোবিন্দের বিচ্ছেদ-

বেদনা তার মধ্যে যে মহান জাগরণ এনে দিয়েছিল, তার সেই সদা-জাগ্রত আকাজ্ঞা, সকল গুরু এবং প্রচলিত ধর্মমত ত্যাগ করে নিজের পায়ে একাকী দাঁড়াবার সেই গর্ব, নিজের অন্তরে পরম ব্রহ্মের প্রকাশের জন্ম ঐকান্তিক আগ্রহ,—সব ধীরে ধীরে শুধুই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে, হয়তো বা একেবারেই ভুলে গেছে। ভগবং প্রেরণার যে উৎস সে সর্বদা অনুভব করত, যে প্রেরণার সঙ্গীত তার অন্তর মুখরিত করে তুলত, আজ সে সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেশ ভেসে আসে বহু দূর থেকে। গৌতম, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং তার পিতার কাছ থেকে সিদ্ধার্থ শিখেছে অনেক কথা, শিখেছে সংযমের উপকারিতা, জ্বেনেছে ধ্যানের আনন্দ, উপলব্ধি করেছে অহং ও অবিনশ্বর আত্মার নিগৃত তত্ত্ব। এ সব শিক্ষার অনেক কিছু এখনো রয়েছে তার মধ্যে, আবার কিছু কিছু ডুবে গেছে সংসারের চাপে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ধূলায় ঢাকা পড়েছে। কুমোরের চাকা যেমন একবার ঘুরিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে, ক্রমশঃ গতি কমে আসে, তারপর একেবারে থেমে যায়,—তেমনি সন্ন্যাসের চাকা, চিন্তার চাকা, বিচারের চাকা এখনো ঘুরছে সিদ্ধার্থের অন্তরে। কিন্তু সে চাকার গতি শ্লথ, ঘুরছে থেমে থেমে, একেবারে স্থির হয়ে যাবার সময় এসেছে। মুমূর্ব্ গাছের গুঁড়িতে আর্দ্রতা ঢুকে যেমন সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, শক্ত কাঠ আস্তে আস্তে পচে উঠে, তেমনি কোন এক অলক্ষ্য ছিদ্রপথে সংসার ও জড়ত্ব প্রবেশ করেছে সিদ্ধার্থের অন্তরে, ধীরে ধীরে তার আত্মা ভারী হয়ে উঠেছে, শ্রান্ত হয়ে পড়ছে,—যেন ঘুম পেয়েছে। অপর পক্ষে তার ইন্দ্রিয়ারভূতি আরো তীব্র হয়েছে, শিখেছে অনেক নতুন জিনিস, অভিজ্ঞতা লাভ করেছে প্রচর।

সিদ্ধার্থ ব্যবসা পরিচালনা করতে শিখেছে, লোকের উপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, নারীসঙ্গ থেকে আনন্দ পায়। এখন সিদ্ধার্থ বহুমূল্য পরিছিদ পরিধান করে, ভূত্যদের আদেশ করে, সুগন্ধি জলে স্নান করে। স্থমিষ্ট ও স্বাত্ম-প্রস্তুত আহার্য খেতে শিখেছে, : মাছ, মাংস ও নানাবিধ উপাদেয় ভোজা আজকাল খাছা তালিকায় স্থান পেয়েছে; আর পান করে স্থরা,—যে সুরা মধুর অবসাদ আনে, মনের উপর বুলিয়ে দেয় বিস্মরণের প্রলেপ। সিদ্ধার্থ দাবা ও পাশা খেলা শিখেছে; এখন সে যায় নাচের আসরে, পালকি চড়ে বেড়ায়, কোমল শয্যায় শুয়ে নিজার সাধনা করে। তবু সিদ্ধার্থ নিজেকে সংসারের জনপ্রবাহ থেকে পৃথক মনে করেছে, মনে মনে অনুভব করেছে তার স্থান এদের উৎপর্ব। সে এদের সর্বদাই একটু অবহেলার চোখে দেখেছে,—শ্রমণরা যেমন অবজ্ঞা করে সংসারী লোকদের। কামস্বামী যখন ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে, যদি সে অপমানিত বোধ করে, ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি বিচলিত হয়, তবে সিদ্ধার্থ কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ও অলক্ষ্যে সেই বিদ্রূপ ও উচ্চমন্যতার ভাব হাস পেল। ক্রমশঃ সম্পত্তি বাডবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থও সাধারণ সংসারী লোকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লাভ করল। কোনো কোনো ব্যাপারে তার চরিত্রেও দেখা দিল ছেলেমামুষী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারও আরম্ভ হলো তুর্ভাবনা। তবু সিদ্ধার্থ ঈর্যা করত সাধারণ লোকদের; যতই সে তাদের কাছে নেমে আসে তার ঈর্ষাও ততই রন্ধি পায়। ওদের যা আছে সিদ্ধার্থের তা নেই; সেটাই ইর্যার কারণ। এরা জীবনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, এদের আনন্দ ও বেদনায় যে গভীরতা আছে, ভালোবাসায় যে উৎকণ্ঠা ও মধুর আনন্দ আছে, সিদ্ধার্থের তা নেই। সংসারী লোকেরা নিজেদের ও সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসে, ডুবে থাকে সেই ভালোবাসায়; অর্থ ও সম্মানের মোহ তাদের লুব্ধ করে, মুগ্ধ হয় ভবিশ্যতের রঙীন আশায়। কিন্তু হায়, সিদ্ধার্থ তাদের কাছ থেকে শিখতে পারেনি এই শিশুস্থলভ যানন্দ ও ভুলভ্রান্তির রহস্তা; শিথেছে এমন সব জিনিস যা সে ঘূণা করে। কত রাত্রি ক্মূর্ভিতে কাটিয়ে পরদিন অনেক বেলা

পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে; শ্রান্তিতে ও বিষাদে দেহ ও মন পূর্ণ হয়ে যায়। কামস্বামী তার ঝঞ্চাটের কাহিনী বলতে এলে সিদ্ধার্থ বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে ওঠে। পাশা খেলায় হার হলে মাত্রাহীন উচ্চকণ্ঠে সে হাসতে আরম্ভ করে। এখনো সিদ্ধার্থের মুখে-চোখে বৃদ্ধির দীপ্তি ঝক্ঝক্ করছে; এ দীপ্তি আর কারো নেই। কিন্তু সে হাসি বিরল। ক্রমশঃ সিদ্ধার্থের মুখভাব আর পাঁচজন ধনী ব্যক্তির মতোই হয়ে উঠল। তেমনি অসম্ভোষ, অস্কুস্থতা, বিরক্তি, আলস্থ ও প্রীতিহীনতা ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে ধনী-স্থলভ কি এক রোগ তার অস্তরেও অন্প্রধারশ করল।

অবগুঠনের মতো, পাতলা কুয়াশার পর্দার মতো, শ্রান্তি আচ্ছন্ন করেছে সিদ্ধার্থকে। দিনে দিনে সেই গুঠন ঘন হয়, মাসে মাসে তা অম্বচ্ছ হয়ে ওঠে, বৎসরের পর বৎসর আরও পুরু হতে থাকে। নতুন পোশাক যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো হয়, তার উদ্জ্লল রঙ্ হারিয়ে য়য়, দাগ লাগে, ভাঁজ পড়ে, মুড়ি ছিঁড়ে য়য়, এখানেওখানে হতো ওঠে;—তেমনি গোবিন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিদ্ধার্থ যে নতুন জীবন আরম্ভ করেছিল, তা আজ জীর্ণ হয়ে গেছে। হারিয়ে য়াওয়া বছরগুলি এই জীবনের সকল রঙ ও চাক্চিক্য একে একে নিয়ে গেছে চুরি করে, শুধু জমে উঠছে মলিন দাগ। মনের এক গোপন কোণে য়্বণা ও ভূল-ভাঙার বেদনা বুঝি উঠতে চায় মাথা চাড়া দিয়ে; য়্ব'এক সময় তা প্রকাশ হয়েও পড়ে, তবু সিদ্ধার্থ এ সম্বন্ধে এখনো সচেতন নয়। সিদ্ধার্থ শুধু লক্ষ্য করেছে একদিন যে আনন্দোৎফুল্ল, স্বম্পন্ত স্বর তার হাদয় থেকে পথ নির্দেশ করেছে আজ্ব সেই স্বর স্তর্ক হয়ে গেছে।

সংসার ছুই বাহু দিয়ে সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরেছে। সে আজ তুচ্ছ স্থ, লোভ ও আলস্থের হাতে বন্দী। যে অর্জনের স্পৃহাকে সে একদিন ঘুণা করত নির্কৃদ্ধিতার লক্ষণ বলে, আজ সেই পাপও স্পৃর্শ করেছে তাকে। শেষ পর্যন্ত মর্থ ও সম্পত্তির কাদে সে বাঁধা পড়েছে;

এরা আজ আর খেলা ও খেলনা নয়,—হয়ে উঠেছে বোঝা, শুঙ্খল। পাশা খেলার সহায়তায় অর্থোপার্জনের নিমুগামী আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলেছে সিদ্ধার্থ। সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন প্রথম এলো সংসারে তখন সে পাশা খেলেছে সাধারণ লোকের রীতি হিসেবে। খেলেছে শিথিল ভাবে, পেয়েছে হালকা আনন্দ। এখন পাশা খেলে টাকার লোভে; অর্থের মোহে খেলায় ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়ছে। সিদ্ধার্থ অজেয় খেলোয়াড, বেপরোয়া এত অধিক বাজি রাখে যে তার সঙ্গে পাশা খেলতে কেউ সাহস করে না। অন্তরের তাগিদে সে খেলতে বসত; যে অর্থ তার উপর মোহ বিস্তার করেছে জুয়া খেলে সেই মর্থ উডিয়ে দিতে গভীর তুপ্তি পায় সিদ্ধার্থ। আর কোন উপায়েই মর্থের উপর তার বিদ্রুপমিশ্রিত অবজ্ঞাকে এমন স্পষ্ট করে দেখাবার স্থযোগ নেই। বাবসায়ীদের মেকি দেবতা এই অর্থকে স্থযোগ পেলেই সে অপমান করে; মোটা অঙ্কের বাজি ধরে; টাকার উপর লোভ দেখে নিজেকে গুণা করে, বিদ্রাপের কুটিল হাসি ফুটে ওঠে। জিতেছে হাজার হাজার টাকা, ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার; মর্থ হেরেছে, মণিমুক্তা হেরেছে, হেরেছে তার বাগান বাড়ী; আবার সব জিতেছে, জিতেছে আর একবার হারাবে বলে। সিদ্ধার্থের ভালো লাগত সেই উৎকণ্ঠা—যে তীব্র, ক্লেশকর উৎকণ্ঠা তাকে মভিভূত করে ফেলত পাশা খেলায় মোটা অঙ্কের বাজির অনিশ্চয়তায় : এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা ভালোবাসত সিদ্ধার্থ; তার পরিতৃপ্ত, কবোষ্ণ, বিস্থাদ জীবনে একমাত্র পাশা খেলা নিয়ে আসে উচ্ছলতা; পণ রেখে খেলবার উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো কিছু স্থুখ পায়, পায় উত্তেজনা; তাই বার বার সে ফিরিয়ে আনতে চায় জুয়াড়ীর উৎকণ্ঠা,— তাকে তীব্রতর করে তোলে, প্ররোচিত করে। খেলায় বড় রকম হার হলে সে আত্মনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের নতুন চেষ্টায়, ব্যগ্র হয়ে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে, খাতকদের উপর চাপ দেয় দেনা শোধ করবার জন্ম; আবার সে খেলতে চায়, তাই টাকার প্রয়োজন;

আবার সে টাকা উভিয়ে দিতে চায়, দেখাতে চায় অর্থ সে কত ঘূণা করে। আজ্বকাল লোকসান হলে সিদ্ধার্থ অস্থির হয়ে পড়ে, দেনাদার ঋণ শোধ করতে শৈথিলা করলে অধৈর্য হয়ে ওঠে, ভিক্ষুকের উপর আর দয়া নেই, দরিদ্রকে ধার দেবার অথবা কিছু দান করবার মনোবৃত্তি হারিয়ে গেছে। যে সিদ্ধার্থ একদিন দশ সহস্র মুদ্রা পণ রেখে হাসতে হাসতে পাশার দান ফেলেছে, সে আজ ব্যবসায়ের ব্যাপারে রুঢ় ও নীচ হয়ে উঠেছে; আর আশ্চর্য, কখনো কখনো রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে ধনরত্বের। সেই ঘূণিত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চোখ পড়ে দেয়ালের আয়নায়; কী বিশ্রী দেখায় তার মুখ! বার্ধক্যের কুশ্রীতা ছায়া ফেলেছে, নিজের মুখের প্রতিবিম্ব লজ্জা ও ঘূণায় তাকে অভিভূত করে; ঐ ছায়া থেকে, নিজের কাছ থেকে, পালিয়ে যেতে চায়; পালিয়ে যায় দূাতক্রীড়ায়, প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে, স্থরার নেশায়; কিন্তু সে পলায়ন কতক্ষণেরই বা ? আবার অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের তাগিদ জেগে ওঠে তার মনে। এই নির্থক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৃত্ত সিদ্ধার্থের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করছে, দিনে দিনে সে বৃদ্ধ ও পীডিত হয়ে উঠছে।

তারপর একদিন একটি স্বপ্ন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। কমলার মনোরম প্রমোদ উদ্যানে বিকেল বেলাটা কাটাতে এসেছে। গাছের তলায় বসে কথা বলছে কমলার সঙ্গে। কমলার কণ্ঠস্বর গন্তীর, প্রতিটি কথার পশ্চাতে প্রান্থি ও বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কমলা শুনতে চায় গৌতনের কথাঃ কী স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি, কী প্রশাস্ত-মধুর তাঁর মুখ; তাঁর হাসিতে কী করুণা, তাঁর সকল কথায় ও কাজে কী গভীর শান্তি! কতবার শুনেছে সিদ্ধার্থের মুখে, তবু তৃপ্তি নেই, আরো শুনতে চায়। বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধার্থ বলল বুদ্ধের কাহিনী; কমলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, "হয়তো শীগগিরই একদিন আমি বুদ্ধের শিশ্যন্থ গ্রহণ করব। এই প্রমোদ উদ্যান তাঁকে দান করে তাঁর উপদেশের শরণ নেব সামি।" কিন্তু পরমুহুর্তেই কমলা

সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করল; প্রেমের খেলায় ব্যগ্র ও উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দী করল প্রেমাস্পদকে, আবেগের প্রচণ্ডতার সঙ্গে মিশে গেল তার চোথের জল; কমলা পলায়নপর আনন্দের শেষ মধুবিন্দু নিংডে নিতে চায়। মৃত্যু ও কামনা যে পরস্পারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ তা আজকের মতো রহস্তময় ভাবে আর কখনো সিদ্ধার্থের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কমলার গা ঘেঁষে চুপ করে শুয়ে আছে; ঠিক তার চোখের নিচেই কমলার মুখ। সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থ আজ এই প্রথম লক্ষ্য করল বিযাদের চিহ্ন; দেখল, কমলার চোখের নিচে ও ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম রেখা, অগভীর ভাঁজ দেখা দিয়েছে: এরা জীবনে শীতের আগমন ঘোষণা করছে; বলছে, বার্ধক্য এলো ব'লে। সিদ্ধার্থ সবে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে তার কালো চুলে ত্ব'একটা শাদা চুল দেখা যায় কমলার স্থুন্দর মুখের উপর পড়েছে ক্লান্তির ছাপ; যে পথের শেষে আনন্দ-মধুর লক্ষ্য নেই, সেই দীর্ঘ নিরানন্দ পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কমলা; বার্ধক্যের প্রথম পদক্ষেপ শ্রান্তির ছায়। ফেলেছে; আর সেই মুখে হয়তো ছায়া ফেলেছে একটি গোপন, অবচেতন ভয়, যে ভয়ের কথা এখনো মুখে উচ্চারণ করা হয়নি,—জীবনে শীত ঋতুর আবির্ভাবের ভয়, বার্ধক্যের ভয়, মৃত্যুর ভয় ৷ সিদ্ধার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কমলার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করল কী একটা অনির্দেশ্য ভয় ও বেদনায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাড়ী ফিরে এসে সিদ্ধার্থ নর্তকী ও সুরা নিয়ে বসল। আসরের অন্য সকলের উপরে তার স্থান, এমনি একটা ভান করে সিদ্ধার্থ। কিন্তু এখন তার শ্রেষ্ঠত্ব আর নেই। একটু একটু করে অনেক স্থরা পান করেছে; মধ্য রাত্রি পার হবার পর এসে বিছানায় শুয়ে পড়লঃ দেহ শ্রাস্ত, কিন্তু মনের উত্তেজনা এখনো শান্ত হয়নি। নিদারুণ হতাশায় চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম হয়েছে। নিঃসঙ্গ শ্যায় শুয়ে গুয়ে বৃথা নিজার সাধনা করে। গভীর বেদনায় সিদ্ধার্থের

হৃদয় পূর্ণ; এই বেদনার ভার সে আর বহন করতে পারছে না। প্রবল বিবমিষা তার দেহ-মন পীডিত করছে; বিস্থাদ স্থরা পান করলে, দীর্ঘকাল হাল্কা মধুর সঙ্গীত শুনলে, নর্তকীদের চটুল হাসি দেখে দেখে এবং তাদের কেশ ও বক্ষের তীব্র মধুর স্থগন্ধির ঘাণে যে বমনেচ্ছা জাগে আজ সংসারজীবন তেমনি বিবমিষায় পীড়িত করেছে সিদ্ধার্থকে। শুধু সংসারের উপর নয়, অন্সের উপর নয়, বিরক্তি এসেছে নিজেরই উপরে। তার চুলের স্থান্ধি, মুখের স্থরার গন্ধ, নিজের উপরে ঘূণা জাগায়। ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসা দেহের চামড়ার উপর চোখ পড়লে ঘুণায় শিউরে ওঠে সিদ্ধার্থ। মাত্রাহীন ভূরি-ভোজনের পর বমি করতে পারলে যেমন অস্বস্থির লাঘব হয়, তেমনি এই বিক্ষুব্ধ মানুষটি কামনা করছে যদি সে এই একান্ত মর্থহীন জীবনের আমোদ-প্রমোদ ও আচার-পদ্ধতি প্রচণ্ড শক্তিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারত! প্রত্যুষে গৃহ-সংলগ্ন রাজপথে যখন দিনের কর্মচাঞ্চল্য জেগে উঠতে আরম্ভ হয়েছে তখন সিদ্ধার্থের চোখে তব্রা নেমে এলো, কয়েকটি অর্ধচেতন-মুহূর্ত নিয়ে এলো নিদ্রার স্থ্যমধুর সম্ভাবনা। সেই সংকীর্ণ সময়ের নিজাবেশের মধ্যে সিদ্ধার্থ স্বপ্ন দেখল।

কমলার একটি ছোট ছম্প্রাপ্য গীতমুখর পাখী ছিল। আদর করে তাকে রাখত সোনার খাঁচায়। সিদ্ধার্থ এই পাখীটি সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখল। পাখীটি সকালে গান করত; একদিন গান শোনা গেল না, হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে; সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে ভিতরে লক্ষ্য করে দেখল। পাখীটা মরে শক্ত হয়ে খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে। খাঁচা খুলে পাখীটা বের করে মুহূর্তকাল হাতের উপরে রাখল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। আর ঠিকৃ সেই মুহূর্তে সিদ্ধার্থের বুক ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল; ঐ মরা পাখীটার সঙ্গে সেযেন ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবনের যা কিছু মহৎ ও মূল্যবান বস্তু।

স্বপ্ন ভাওল, ঘুম থেকে জেগে উঠল সিদ্ধার্থ। একটা গভীর বেদনার অমুভূতি তার দেহ ও মন বিবশ করে ফেলেছে। আজ মনে হলো জীবনটা কাটিয়ে দিল অর্থহীন, মূল্যহীন কাজে। জীবন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু এমন কিছুই সে পেল না যা মূল্যবান, যা সঞ্চয় করে রাখবার যোগ্য। ডুবে-যাওয়া জাহাজের যাত্রীর মতো একাকী সে সমুক্ততীরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিষন্ন অন্তরে সিদ্ধার্থ তার প্রমোদ উন্নানে প্রবেশ করে প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে সে এসে বসল আম গাছের তলায়। তার হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে বিভীষিকার অমুভূতি ও মৃত্যুর ভয়। চুপ করে বদে বদে তার মনে হলো সে মরে যাচ্ছে, মান হয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে ক্রমে অসংলগ্ন ভাবনাগুলি সংহত করে সমগ্র জীবনের ইতিহাস মনে মনে উল্টে পাল্টে দেখল। সত্যিকার স্থুখী সে কখন হয়েছে গু প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেছে কখন १ জীবনে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ অবশ্য করেছে কয়েকবার। শৈশবে সহপাঠীদের অপেক্ষা অনেক বেশি শিখে, পবিত্র মন্ত্র স্তষ্ঠুরূপে উচ্চারণ করে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে পারদর্শিতা দেখিয়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করে সিদ্ধার্থ যথন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে প্রশংসা-বাণী লাভ করত তথন সে আনন্দ অমুভব করেছে। তথন অস্তরে যেন কার আহ্বান শুনতে পেতঃ ''তোমার সামনে পথ পড়ে আছে, এসেছে সেই পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ; তুমি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করবে।" তারপরে যৌবনে যখন উপর্বগামী লক্ষ্যের প্রেরণা তাকে অক্তান্ত তত্ত্বানুসন্ধনীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে, যখন সে ব্রাহ্মণদের ধর্মোপদেশ বুঝবার জন্ম কঠোর সাধনা করেছে; যখন প্রত্যেক নবলব জ্ঞান নতুন তৃষ্ণা জাগিয়ে দিত, তথন সেই তৃষ্ণা ও সাধনার প্রচেষ্টার মধ্যে তার মনে হয়েছেঃ চলো, এগিয়ে চলো; এই তো তোমার পথ। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সে এই বাণী শুনেছে; আবার শুনেছে শ্রমণদের ত্যাগ করে বুদ্ধের নিকটে যাবার সময়: জেতাবন ত্যাগ করে অজ্ঞাত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করবার সময়ও শুনেছে অন্তরের এই বাণী। আজ কতদিন হয়ে গেল এগিয়ে যাবার বাণী স্তব্ধ হয়ে গেছে; প্রাত্যহিক জীবনের উধ্বে উঠে পবিত্র আনন্দলাভ করবার স্থযোগ কতদিন হয়নি! তার জীবনের পথ কী নীরস ও মরুময়! কত দীর্ঘকাল সে কাটিয়েছে কোনো উচ্চাদর্শ ছাড়া; মহৎ উল্লাস কতদিন তার জীবনে আসেনি! তুচ্ছ স্থুখ নিয়ে সে ভুলে ছিল, অথচ কখনো সত্যকার তৃপ্তি লাভ করেনি ৷ একথা বঝতে না পেরে দীর্ঘকাল সে আকাজ্ঞা করেছে, চেষ্টা করেছে, সংসারী লোকদের মতো হতে, এই শিশুদের মতো হতে; তবু সে হতে পারেনি তাদের এক জন; বরং ওদের অহুকরণ করতে গিয়ে তার জীবন আরো দরিন্দ্র, আরো ত্রঃখময় হয়ে উঠেছে; কারণ তাদের আদর্শ সিদ্ধার্থের নয়, তাদের ত্বঃখও সিদ্ধার্থের ত্বঃখ নয়। কামস্বামীর জগৎ ও সেখানকার অধিবাসীরা সিদ্ধার্থের চোখে একটি দর্শন-যোগ্য নৃত্যনাট্য অথবা প্রহসন। একমাত্র প্রিয়জন কমলা; সিদ্ধার্থের জীবনে শুধু কমলার্ট মূল্য ছিল; কিন্তু এখনো কি সে মূল্য আছে? এখনো কি তার কমলাকে প্রয়োজন, কমলাও কি চায় তাকে? তারা তুজনেও কি একটা খেলা করছিল না,—যে খেলার শেষ নেই? সেই খেলার জন্ম কি বেঁচে থাকা প্রয়োজন ? না ৷ এই খেলার নাম সংসার,—সন্তানলাভের খেলা; একবার, ছ'বার, হয়তো দশবার ভালো লাগে এই খেলা—কিন্তু বার বার খেলবার মতো উপযোগিতা আছে এর ?

আজ এই মুহূর্তে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল খেলা শেষ হয়েছে, আর সে খেলতে পারবে না এই খেলা। সিদ্ধার্থের দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল; কি যেন মরে গেল তার মধ্যে। সেই মৃত্যুর শেষ বিক্ষেপ সিদ্ধার্থকে নাড়া দিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ সারাদিন বসে রইল আম গাছের তলায়। বসে বসে ভাবতে লাগল তার পি ার কথা, গোবিন্দের কথা, গোতমের কথা! এঁদের ত্যাগ করে সে চলে এসেছে শুধুই কি আর এক জন কামস্বামী হবার জন্ম ? সন্ধ্যা হলো, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তবু সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে বসে আছে। একবার মুখ তুলল, চোখে পড়ল আকাশের তারা। মনে মনে ভাবলঃ আমার আম গাছের নিচে আমার প্রমোদ উন্থানে বসে আছি। একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। তার নিজের অধিকারে একটি আম গাছ এবং বাগান রাখা কি নির্বোধের কাজ হয়নি ? এর কি প্রয়োজন ছিল ? এ কি সঙ্গত হয়েছে ?

সম্পত্তি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিরও মৃত্যু ঘটল। সিদ্ধার্থ উঠে বিদায় নিল আম গাছ ও প্রমোদ উত্তানের কাছ থেকে! সারাদিন অনাহারে আছে, প্রচণ্ড ক্ষুধা জ্বলে উঠেছে; মনে পড়ে গেল তার গৃহের কথা, তার কক্ষ, তার শয্যা আর নানা প্রকার স্থাত্ত খাত্তের লোভনীয় ছবি। আবার একটু প্রান্ত হাসি দেখা দিল তার মুখে, সব সে ত্যাগ করেছে; বিদায় নিল গৃহ, শয্যা ও খাত্তের কাছ থেকে।

সেই রাত্রিতেই সিদ্ধার্থ উদ্ভান ও নগর ত্যাগ করে কোথার চলে গেল, আর ফিরে এল না। কামস্বামী দীর্ঘকাল ধরে তার সন্ধান করেছে; তার ধারণা হয়েছিল সিদ্ধার্থ দস্ত্য-তন্ধরের হাতে পড়েছে। কিন্তু কমলা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেনি কমলা একটুও বিস্মিত হয়নি সিদ্ধার্থের অদৃশ্য হবার সংবাদ শুনে। সে কি এই সংবাদেরই প্রতীক্ষা করছিল না এতদিন ? সিদ্ধার্থ কি আসলে গৃহহীন, তীর্থযাত্রী শ্রমণ নয় ? শেষ সাক্ষাতের দিনটিতে কমলার এই কথাই বড় বেশি করে মনে পড়ছিল। শেষ মিলনের মুহূর্তে সিদ্ধার্থকে স্বদৃঢ় আলিঙ্গনে সে বুকের উপর টেনে এনেছিল; সিদ্ধার্থত তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজ্বিত ও বিবশ করে ফেলেছিল সেদিন। আজ এই হারানোর বেদনার মধ্যেও মিলনের মধুর স্মৃতি আনন্দের রেশ বয়ে আনছে।

ক্মলা সিদ্ধার্থের নিখোঁজ হবার সংবাদ পেযে সর্বপ্রথম গেল

গবাক্ষের কাছে, যেখানে সোনার খাঁচায় সে রেখেছিল একান্ত বিরল জাতের একটি ছোট গায়ক পাখী। খাঁচা খুলে পাখী ছেড়ে দিল। দূরের আকাশে বিলীয়মান পাখীটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল কমলা। সেদিন থেকেই কমলার গৃহ অভ্যাগতদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। আরও কিছুদিন পরে কমলা আবিন্ধার করল শেষ মিলনের ফলে সিদ্ধার্থের সন্তান এসেছে তার গর্ভে।

## নদীতীরে

ঘুরতে ঘুরতে নগর থেকে বহু দূরে চলে এসেছে সিদ্ধার্থ; আবার প্রবেশ করেছে বনে; পথের অনিশ্চয়তা থাকলেও সংকল্প স্থির হয়ে গেছে,—আর ফিরে যাবে না। যে জীবনে এতদিন সে ভুবেছিল তার আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে; আক্ষ্ঠ ভোজনের পর যেমন খাজের লিপ্সা চলে যায়, খাছ্য দেখলে বিনির ভাব জাগে, সংসারজীবন সম্বন্ধেও সিদ্ধার্থের এসেছে সেই বিতৃষ্ণা। সঙ্গীতমুখর বিহঙ্গের মৃত্যু হয়েছে; যে পাখীর মৃত্যু সে স্বপ্ন দেখেছিল সে তার হৃদয়ের বিহঙ্গা। সংসারে সে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল; স্পঞ্জ যেমন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জল টেনে নেয়, তেমনি সিদ্ধার্থ চারিদিক থেকে মৃত্যু ও ঘুণা শুষে নিয়েছে নিজের মধ্যে। আজ্বাই অবসাদ বিষাদ ও মৃত্যুর ছায়ায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে; স্থুখ ও শান্তি দিতে পারে।

সিদ্ধার্থ একান্ত ভাবে কামনা করে বিশ্বৃতির, কামনা করে বিশ্রামের, আকাজ্ফা করে মৃত্যুর। হায়, আকাশ থেকে তার মাথায় যদি বাজ ভেঙ্গে পড়ত! ঝোপের আড়াল থেকে বাদ্ব কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে না তার উপর ? যদি এমন কোন স্থরা, এমন কোন বিষ থাকত যা বিশ্বরণ এনে দিতে পারে, ভুলিয়ে দিতে

পারে, আর এনে দিতে পারে সেই ঘুম, যে ঘুমের পরে জাগরণ নেই! এমন কোন নোংরামি আছে যা দিয়ে সে নিজেকে কলুষিত করেনি, এমন কি পাপ আছে যা থেকে সে মুক্ত, তার অস্তরে এমন কোনো কালিমা আছে যার জন্ম সে নিজেই দায়ী নর? এর পরেও কি বেঁচে থাকা সম্ভব? এখনো কি বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ, ক্ষুধাবোধ, খাওয়া, ঘুমানো এবং নারী-সঙ্গ সম্ভব? তার জীবনে সংসার চক্রের বিবর্তন কি শেষ হয়ে যায় নি?

বনের মধ্যে দিয়ে যে বড় নদী বয়ে চলেছে আর তীরে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। মনে পড়ল অনেক দিন আগে এক পাটনী তাকে নদী পার করে দিয়েছিল; তথনও সে যুবক, গৌতমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মনে দিধা দেখা দিল। ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ছুর্বল হয়ে পড়েছে। আর পথ চলে লাভ কি, কোথায় যাবে, কি উদ্দেশ্যে? জীবনের এই অসংলগ্ন স্বপ্নকে দূর করে দেবার গভীর যাতনাময় আকাজ্যা, বাসি মদ বমি করে ফেলবার প্রবল তাড়না; তিক্ত, ব্যথাক্লিষ্ট, জীবনের চির সমাপ্তি ঘটানোর অভিপ্রায় ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই সিদ্ধার্থের নেই।

নদীর তীর ঘেঁষে একটা নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্ধার্থ এই গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নিচে নদীর সবৃদ্ধ জলপ্রবাহের দিকে চেয়ে রইল। জলের স্বচ্ছন্দ গতি দেখতে দেখতে হঠাৎ সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হলো নদীর বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, ঐ সবৃদ্ধ জলে ডুবে যেতে। তার আত্মার ভয়ংকর শৃহ্যতা যেন প্রতিবিশ্বিত হচ্ছে জলের শীতল শৃহ্যতায়। হাাঁ, এবার সিদ্ধার্থ সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তার জীবনের এই ব্যর্থ কাঠামোটা ধ্বংস করে দ্রে নিক্ষেপ করা, দেবতাদের বিদ্ধাপের পাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। তার ঘৃণিত দেহকে ধ্বংস করবার জহ্য সিদ্ধার্থ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে! নদীর

বড় বড় মাছগুলি যদি তাকে খেয়ে ফেলত! সে কুকুরের মতো জীবন যাপন করছে, সে বিকৃত মস্তিক্ষ, অপব্যবহার করে করে সে আত্মাকে প্রাণহীন জড় পদার্থে পরিণত করেছে, স্বতরাং তার দৃষিত ও গলিত দেহ খেয়ে ফেললে ক্ষতি কি? হায়, মাছ ও কুমীর যদি তার দেহ নিঃশেষ করে ফেলত, যদি কোন পিশাচনখরাঘাতে এই দেহকে শত খণ্ড করতে পারত! তা হলে বৃঝি সিদ্ধার্থের জ্ঞালা একটু কমত, প্রতিশোধ নেওয়া হতো নিজের উপর।

সিদ্ধার্থের বিকৃত মুখভঙ্গিতে ফুটে উঠল জীবনের উপর বিরক্তি, নিজের উপরে ঘৃণা। নদীর জলে প্রতিবিশ্ব পড়ল সেই মুখের; প্রতিবিশ্ব দেখে নতুন করে ঘৃণা জেগে উঠল, ছি ছি করে উঠল সিদ্ধার্থ, থুথু ছিটিয়ে দিল ছায়ার উপরে। এতক্ষণ ছ'হাত পিঠের দিকে নিয়ে গাছটা জড়িয়ে ধরে ছিল; এখন হাত ছেড়ে দিল, এবার সোজাস্থজি নদীতে পড়ে যেতে বাধা নেই, তারপর ডুবে যাবে। ছই চোখ বন্ধ করে সে নত হলো,—ঝুঁকে পড়ল মুত্যুর অভিমুখে।

হঠাৎ অন্তরের এক স্থানূর কোণ থেকে, তার ক্লান্ত জীবনের স্থানূলিত জ্ঞালরাশির নিচ থেকে, একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। কান পেতে শুনল সিদ্ধার্থ। একটি মাত্র শব্দ, পঢ়াংশও বলা যেতে পারে; কিছু না ভেবেই সিদ্ধার্থ অম্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল শব্দটি। ব্রাহ্মণদের সকল প্রাচীন প্রার্থনার মন্ত্র যে শব্দ দিয়ে আরম্ভ ও শেষ হয়, এ সেই পবিত্র "ওম্," যার অর্থ "পূর্ণ ব্রহ্ম" অথবা "পূর্ণতা।" ওম্ শব্দ কানে প্রবেশ করতেই সিদ্ধার্থের ঘুমন্ত আত্মা সহসা জেগে উঠল, বুঝতে পারল কী নির্বৃদ্ধিতার কাজ সে করতে যাচ্ছিল।

সিদ্ধার্থ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কোপায় এসে দাঁড়িয়েছে সে; এত অধ্ঃপতন হয়েছে, এমন বিজ্ঞান্ত হয়েছে, এমন যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে, সে মৃত্যু কামনা করছে, আত্মহত্যা করতে উৎস্কুক হয়ে উঠেছে। দেহ ধ্বংস করে শান্তি লাভ করবার ছেলেমান্থবী পেয়ে বসেছে তাকে।
এত যন্ত্রণা, এত হতাশা, এমন মোহভঙ্গও সিদ্ধার্থকে ততটা বিচলিত
করতে পারেনি, তার চেতনায় ওম্ ধ্বনিত হয়ে যতটা করেছে। মুহুর্তের
মধ্যে সে উপলব্ধি করল তার পাপ, তার দীনতা।

মনে মনে ''ওম্'' উচ্চারণ করল সিদ্ধার্থ ; সঙ্গে সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল ব্রহ্মের অস্তিহ সম্বন্ধে, বুঝতে পারল জীবন অবিনাশী, প্রাণপ্রবাহ অপ্রাস্ত ধারায় বয়ে চলেছে। বিস্মৃতির আবরণ দূর হয়ে গেল ; মনে পড়ল যা ভুলে গিয়েছিল, যা কিছু পবিত্র ও মহৎ—নতুন করে তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো।

কিন্তু মুহূর্তের জন্ম; অন্ধকার আকাশে বিহ্নাৎ শিখার মতো ক্ষণকালের জন্ম সিদ্ধার্থের অন্তর আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তারপর গভীর ক্লান্তিতে অবসন্ধ হয়ে সিদ্ধার্থ নারকেল গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়ল। অস্পষ্টভাবে "ওম্" উচ্চারণ করতে করতে গাছের শিকড়ের উপর মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল সিদ্ধার্থ।

প্রগাঢ়, স্বপ্নবিহীন নিজা। দীর্ঘকাল এমন ঘুম তার হয়নি। অনেকক্ষণ পরে যখন ঘুম ভাঙল তখন তার মনে হলো যেন এর মধ্যে দশ বছর কেটে গেছে। নদীর মৃত্ কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পায় শুয়ে শুরে; কোথায় আছে, কেন এসেছে এখানে,—হঠাৎ বৃন্ধতে পারে না। উপর দিকে চেয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পেয়ে প্রথম বিস্মিত হয়ে গেল। তারপর মনে পড়ল; মনে পড়ল, কোথায় শুয়ে আছে, কি করে এসেছে এখানে। সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হলো এমনি করে বহুক্ষণ শুয়ে থাকবে। এখন মনে হয় অতীত অবশুঠন টেনে দিয়েছে, বহু দূরে চলে গেছে, একাশুরূপেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। জাগরণের প্রথম মুহুতে তার মনে হয়েছিল অতীত জীবনটা যেন বহুদিন পূর্বেকার কোনো বিশেষ একটা মূর্তিমান রূপ, বর্তমানে যে আত্মা তার মধ্যে বাস করছে সেই আত্মাই হয়তো পূর্বজন্মে অন্ত কোনো আকারে মুর্ত হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধার্থ বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছে তার

অতীত জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে; জীবনের উপর অসীম বিরক্তি এবং অসহ্য যাতনা তাকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু পবিত্র 'ওম্' উচ্চারণ করে এই নদীর তীরে, নারকেল গাছের ছায়ায়, সে আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। 'ওম্' উচ্চারণ করতে করতে সিদ্ধার্থ ঘূমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠেছে এক নতুন জগতে। যে 'ওম্' মন্ত্র মুখে নিয়ে ঘূমিয়ে পড়েছিল, আর একবার মৃত্তুস্বরে তা উচ্চারণ করল; সে তো ঘূম নয়, যেন স্থদীর্ঘ স্থগন্তীর 'ওম্' ধ্বনি, 'ওম'-এর ধ্যান, 'ওম'-এর মধ্যে প্রবেশ করা, ভূবে যাওয়া; নামহীন, রূপহীন ব্রক্ষের নৈকট্য লাভ করা।

কী চমৎকার ঘুম! নিজা আর কখনো এমন সতেজ, নবীন ও নতুন করে তুলতে পারেনি সিদ্ধার্থকে। হয়তো সে সত্যি নদীর জলে তুবে গিয়েছিল, হয়তো সত্যি তার মৃত্যু হয়েছিল; আবার নতুন রূপে নবজন্ম হয়েছে। না, তা নয়; এখন সে চিনতে পেরেছে; চিনতে পেরেছে নিজের হাত পা; যেখানে শুয়ে ছিল চিনেছে সেই জায়গা; অন্তরবাসী আত্মাকে এবং স্বেচ্ছাচারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদী সিদ্ধার্থকেও চিনতে পারল নতুন করে। তবু ঠিক সেই সিদ্ধার্থ নয়, কোথায় যেন পরিবর্তন হয়েছে, নতুন রূপ পেয়েছে। আশ্রুর্য ঘুম! তেমনি বিশ্ময়কর, পরিপূর্ণ জাগরণ; জাগরণ নিয়ে এসেছে আনন্দ ও জিজ্ঞাসা।

সিদ্ধার্থ উঠে বসতেই দেখল তার সামনে মুণ্ডিত কেশ, পীত বসন পরিহিত এক ভিক্ষু ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। সিদ্ধার্থ ভালো করে চেয়ে দেখল; অনেক পরিবর্তন হয়েছে,—মাথায়, চুল নেই, দাড়ি-গোঁফ কামানো; বেশি দেরী হলো না, চিনতে পারল গোবিন্দকে। যৌবনের বন্ধু তার সঙ্গ ত্যাগ করে বৃদ্ধের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গোবিন্দেরও বয়স হয়েছে, তবু তার মুখে এখনো পাঠ করা যায় স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি—ঔৎস্ক্তা, আয়ুগত্য, জিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু গোবিন্দ যখন তার দৃষ্টি অনুভব করে চোখ তুলে তাকাল তখন সিদ্ধার্থ বৃশ্বতে পারল সে তাকে চিনতে পারেনি। সিদ্ধার্থের

ঘুম ভেঙেছে দেখে গোবিন্দ খুশি হলো। মনে হলো সে যেন আনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সিদ্ধার্থের ঘুম ভাঙবার জন্ম ;—যদিও গোবিন্দ তাকে চিনতে পারেনি।

সিদ্ধার্থ বলল, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি এখানে কি করে এলে ?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "বন থেকে বেরিয়ে এসে সাপ এবং হিংস্র পশু এখানে ঘুরে বেড়ায়; এমন স্থানে ঘুমানো উচিত হয়নি। আমি গৌতমের অগণিত শিশুদের একজন। কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গে বেরিয়েছি তীর্থ ভ্রমণে। এমন বিপদসংকুল স্থানে আপনাকে ঘুমাতে দেখে প্রথম জাগাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু দেখলাম নিদ্রা অত্যন্ত গভীর; তাই দল ত্যাগ করে আপনার কাছে বসলাম। কিন্তু দেখছি, আপনাকে পাহারা দেবার জন্ম বসে আমি নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্লান্তি আমাকে পরাস্ত করেছিল, তাই কর্তব্য পালনে ক্রটি হয়েছে। যাক্, এখন তো আপনার ঘুম ভেঙেছে; এবার আমি যাই, সঙ্গীদের গিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে হবে।"

"হে শ্রমণ, ঘুমের সময় পাহারা দেবার জন্ম তোমাকে ধন্যবাদ। গৌতমের শিশুদের হৃদয় করুণায় পূর্ণ। এবার তুমি তোমার কাজে থেতে পার।"

"আমি যাচ্ছি; আপনার মঙ্গল হোক্।"

"শ্রমণ, তোমাকে ধন্যবাদ।"

গোবিন্দ নমস্বার করে বলল, "বিদায়।"

मिकार्थ वलल, "विनाय, গোবिन्न, विनाय।"

ভিক্ষু থমকে দাঁড়াল। "মহাশয়, ক্ষমা করবেন; আমার নাম আপনি কি করে জানলেন ?"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল।

"গোবিন্দ, পিতার গৃহে, বিছালয়ে, যজ্ঞান্নষ্ঠানে, সন্মাসীদের সঙ্গী হিসেবে ও জেতাবনে তোমার পরিচয় পেয়েছি।" "তুমি সিদ্ধার্থ!"—প্রায় চীৎকার করে উঠল গোবিন্দ। "এখন চিনতে পারছি; দেখা মাত্রই চিনতে পারিনি কেন তা ব্রুতে পারছি না। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো, সিদ্ধার্থ। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হয়েছি।"

"এতদিন পরে তোমাকে দেখে আমিও স্থাঁ হয়েছি। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তুমি বসে বসে পাহারা দিয়েছ। যদিও তার দরকার ছিল না, তবু আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোথায় চলেছ, বন্ধু ?"

"যাবার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বর্ধাকাল ছাড়া অন্য সব সময় আমরা সর্বদা পথে পথে কাটাই। সর্বদাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াই, সজ্যের নিয়ম মেনে চলি; গৌতমের ধর্মোপদেশ প্রচার করি, ভিক্ষা সংগ্রহ করে নতুন কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ি। এই একই নিয়মে চলছে আমাদের জীবন। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তুমি কোথায় চলেছ গুঁ

সিদ্ধার্থ বলল, "আমার অবস্থাও তোমার মতোই, বন্ধু। কোথায় চলেছি তা আমারও জানা নেই। পথে পথে ঘুরছি। বেরিয়েছি তীর্থ ভ্রমণে।"

গোবিন্দ বলল, "তুমি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছ একথা মেনে নিলাম। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমাকে তো তীর্থযাত্রীর মতো দেখায় না। তোমার বেশ, পাত্নকা, স্থবাসিত কেশ ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দেয়, সন্ধ্যাসের নয়।"

"বন্ধু, তুমি বেশ ভালো করেই লক্ষ্য করেছ। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়িয়ে যায় না। কিন্তু আমি তো বলিনি যে আমি সন্মাস গ্রহণ করেছি। বলেছি আমি তীর্থযাত্রী, এবং একথা সত্য।"

গোবিন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছ; কিন্তু তীর্থযাত্রীর এমন বেশ, এমন পাছকা, এমন স্থান্ধি কেশ তো দেখা যায় না। কত বছর যাবৎ তো পথে পথে ঘুরছি, এমন তীর্থকামী দেখতে পাইনি।"

"গোবিন্দ, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আজ তুমি এক অভিনব তীর্থযাত্রীর দেখা পেয়েছ। প্রিয় গোবিন্দ, মনে রেখো এই দৃশ্যজ্ঞগৎ অনিতা, তার চেয়ে অনেক বেশি অনিতা বেশ-ভূষা ও কেশ-বিস্তাসের রীতি। তুমি যথার্থ বলেছ। আমার বেশ-ভূষা সত্যি ধনাঢা ব্যক্তির। আমার বহুমূল্য বস্ত্র ও পাছকা দেখছ, তার কারণ আমি গৃহী ছিলাম।"

"সিদ্ধার্থ, এখন তুমি কি ?"

"তা জানিনা; তুমি যতটুকু জান তার বেশি আমারও জানা নেই। শুধু জানি পথে বেরিয়েছি, আমি পথিক। একদিন ঐশ্বর্য ছিল, আজ নেই; কাল আমার কি হবে, তাও বলতে পারি না।"

"ঐশ্বর্য হারিয়েছ ?"

"আমি ঐশ্বর্য হারিয়েছি, অথবা ঐশ্বর্যই আমাকে হারিয়েছে—তা ঠিক জানি না। গোবিন্দ, বাহ্য রূপের চাকা ক্রত আবর্তিত হয়। সেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ, সন্মাসী সিদ্ধার্থ, ধনী সিদ্ধার্থ আজ কোথায়? যা অনিত্য তার বড় ক্রত পরিবর্তন ঘটে, গোবিন্দ। একথা তো তুমি জান।"

আশৈশব বন্ধু সিদ্ধার্থের মুখের দিকে বহুক্ষণ সংশয়াচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইল গোবিন্দ। তারপর প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের যে রীতিতে অভিবাদন করা কর্তব্য সেইরূপে সিদ্ধার্থকে অভিবাদন করে গোবিন্দ নিজ্ঞের পথ ধরল।

হাসিমুথে সিদ্ধার্থ তার পথের দিকে চেয়ে রইল। এখনো সে ভালোবাসে গোবিন্দকে,—তার ব্যগ্র, বিশ্বস্ত বন্ধুন্বকে। সিদ্ধার্থের সন্তায় ওম্ অনুপ্রবেশ করে অপূর্ব ঘুম এনে দিয়েছিল; সেই ঘুম ভেঙে নবজীবন লাভের আশ্চর্য মুহূর্তে কোনো লোক বা কোনো জিনিসকে ভালো না বেসে পারবে কি করে ? সেই অদ্ভুত নিদ্রা ও ওম্ মন্ত্রের প্রভাব তাকে জাছ্ করেছে; এখন সে সব কিছু ভালোবাসে; চারদিকে যা কিছুর উপর চোখ পড়ে তার প্রতি আনন্দোংফুল্ল প্রেম

উথলে উঠে। আগে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে এমন করে ভালোবাসতে পারেনি; হয়তো সে জন্মই তার জীবন তুঃখময় ছিল।

ক্রমশঃ দ্রগামী ভিক্ষুর পথের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থ। নিদ্রা তাকে সতেজ করেছে, কিন্তু ছ'দিন অনাহারে থাকবার ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধা পীড়ন করছে। ক্ষুধার জ্বালা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কবে হারিয়ে গেছে। যন্ত্রণার মধ্যেও সে হেসে উঠল, মনে পড়ল সেদিনের কথা। মনে পড়ল, কমলার কাছে তিনটি জ্বিনিসের গর্ব করেছিল; তিনটি মহৎ ও অপরাজেয় গুণ,—উপবাস, প্রতীক্ষা ও ধ্যান। তথন এই তিনটি ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি, তার শক্তি ও ক্ষমতা, তার স্থদ্ট অবলম্বন। সিদ্ধার্থ যৌবনে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা এই তিনটি গুণই আয়ত্ত করতে পেরেছিল, আর কিছু শেখেনি। এখন সিদ্ধার্থ তাদের হারিয়েছে; উপবাস, প্রতীক্ষা ও গভীর চিন্তা করবার ক্ষমতা—এদের একটি গুণও তার নেই। এদের সে বিনিময় করেছে অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জ্বিনিসের জন্ত ; বিনিময় করেছে ইন্দ্রিয়ন্থথের লালসায়, অর্থ ও ভোগবিলাসের মোহে। সিদ্ধার্থ অপরিচিত পথে ভ্রমণে বেরিয়েছিল; ভ্রমণ সমাপ্ত হবার পর দেখছে সে আর পাঁচ জন মানুষের মতো সাধারণ হয়ে পড়েছে।

সিদ্ধার্থ নিজের অবস্থা চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করাটা কঠিন হয়ে উঠেছে তার পক্ষে: ভাবতে ইচ্ছা করে না, তবু জোর করে ভাবছে।

তার মনে হলো, যা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তা ঝরে পড়েছে আমার জীবন থেকে; আবার আমি এসে দাঁড়িয়েছি মুক্ত আকাশের নীচে,— যেমন করে দাঁড়াতাম শিশুকালে। কিছুই আমার নয়, আমি কিছু জানি না, আমার কিছু নেই, আমি কিছুই শিখিনি। কী অদ্ভুত মনে হয়! যখন যৌবন অতিক্রান্ত, যখন আমার চুলগুলি ক্রত সাদা হয়ে উঠছে, যখন দেহের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, তখন নিজেকে শিশুর মতো নতুন মনে হচ্ছে। আবার সিদ্ধার্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সত্যি,

কী অন্তুত তার অদৃষ্ঠ ! সে সন্ন্যাস ত্যাগ করে প\*চাতে চলছিল ; কিন্তু আবার ফিরে এসেছে শৃত্য হাতে,—নগ্ন ও সংসারানভিজ্ঞ হয়ে। কিন্তু তার জত্য কোন ক্ষোভ নেই ; বরং একটা প্রবল ইচ্ছা হয় হেসে ওঠবার ; নিজের তুর্দশায় হাসতে ইচ্ছা হয়, এই নির্বোধ এবং আশ্চর্য পৃথিবীর মুখের উপর বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে মারতে চায়।

সিদ্ধার্থ হেসে মনে মনে বলল, তোমার সবকিছু প\*চাদ্গামী হয়েছে। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই চোথ পড়ল নদীর স্রোতের উপর; দেখল নদী কুলু কুলু ধ্বনি করতে করতে পিছু টানে অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। দেখে অত্যন্ত খুশি হলো; সানন্দ হাসি দিয়ে সন্তাষণ জানাল নদীকে। এই নদীতেই না সে ডুবে মরতে চেয়েছিল ? — সে যেন শত শত বংসর পূর্বের কথা; অথবা শুধুই স্বপ্ন ?

সিদ্ধার্থ ভাবছে, কী আশ্চর্য তার জীবন! কত নতুন, অজ্ঞানা পথে ঘুরছে সে। বালক বয়সে আমি দেবতার অর্চনা ও যাগযজ্ঞ নিয়ে মগ্ন ছিলাম; যৌবন কেটে গেছে ধ্যান ও তপশ্চর্যায়। ব্রহ্মকে খুঁজে ফিরেছি। আত্মার মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশকে পূজা করেছি। যৌবনে প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর জীবন যাপন আমাকে আকৃষ্ট করেছে। গ্রীম্মে ও শীতে বনে বনে ঘুরেছি। শিখেছি উপবাস করতে, জেনেছি দেহকে জয় করবার কৌশল। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম বুদ্ধের বাণী, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই বাণী থেকে শিখেছি সংসার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান; জেনেছি যে পৃথিবীর বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছে গভীর ঐক্য; এই অনুভূতি তখন রক্তের মতো আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হতো। কিন্তু তবু আমি বাধ্য হয়েছিলাম বুদ্ধ এবং তাঁর মহান উপদেশ ত্যাগ করতে। তারপর নগরে গিয়ে কমলার কাছে শিখলাম প্রেমের কলা আরু কামস্বামীর কাছে ব্যবসায়! কত অর্থ সঞ্চয় করলাম, কত অর্থ তু'হাতে উডিয়ে দিলাম; অভ্যাস হলো উপাদেয় খাছ খাবার, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করবার কৌশলও শিথে নিলাম। অনেক বছর এমনি করে কাটাবার ফলে বুদ্ধি হারিয়ে গেল, চিন্তার শক্তি আর রইল না, ভুলে গেলাম বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যবোধকে। একি সত্য নয় যে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রান্ত পথ ঘুরে ঘুরে আমি আবার শিশু হয়েছি, পরিণত বার্ধক্য থেকে শৈশবে ফিরে এসেছি ? যে পারত ধ্যান করতে সে কি নেমে আসেনি সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে গ এ পথে ভালোই কেটেছে এবং দেখা গেল অন্তরবাসী সোনার পাখীটি এখনো মরেনি। কিন্তু কী পথই না গেছে! নতুন জীবন লাভ করবার জন্ম কত নিবু দ্বিতা, পাপ, ভুল, বিরক্তি, ত্বঃখ ও মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে! হয়তো এটাই ঠিক, এমনি করেই হওয়া উচিত। আমার চোখ ও হৃদয় নবজীবনকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কত হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কতবার অন্তরের গভীর তলদেশে ডুবে গেছি; অনুকম্পা লাভের জন্য আত্মহত্যার কথা ভেবেছি; আবার 'ওম' ধ্বনি শুনতে চেয়েছি এবং আকাজ্ঞা করেছি, আর একবার যেন তেমনি গভীর ঘুম নেমে আসে, তাহ'লে জেগে উঠতে পারব সতেজ নবীনতায়। নিজের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্ম আর একবার নির্বোধ হতে হয়েছে; নতুন করে বাঁচবার জত্য পাপ কার্যে লিপ্ত হতে হয়েছে। এখন আবার পথ আমাকে নিয়ে যাবে কোন দিকে ? এ পথ চলেছে নির্বোধের মতো, সোজা চলে না, এগিয়ে যাচ্ছে বৃত্তাকারে, পেঁচানো পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। যে দিকেই যাক, এই পথ ধরেই এগিয়ে যাব।

সিদ্ধার্থ অনুভব করল তার অস্তরে গভীর আনন্দের জোয়ার জেগে উঠছে।

কোথা থেকে এলো এই আনন্দ ? এই স্থারুভূতির কারণ কি ? একি দীর্ঘ স্থানিদার ফল ? অথবা ওম্ মন্ত্রের প্রভাবে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ? কিংবা অতীতের বিষাক্ত জীবন থেকে এতদিন পরে মৃক্ত হতে পেরেছি বলে, পালিয়ে এসে শিশুর মতো খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে পেরেছি বলে এই আনন্দ ? হায়, এই পলায়ন, এই মৃক্তি,—কী স্থানর ! যেখান থেকে পালিয়ে এলাম

সেখানে ছিল স্থান্ধি জব্য, মশলা, বাহুল্য ও জ্বড়ব্বের আবহাওয়া। ঐশ্বর্যকে ঘূণা করতাম, তাই ছ'হাতে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি পানোৎসবে ও জুয়া খেলায়। এই ভয়কর আবহাওয়ায় এত দীর্ঘকাল পড়ে থাকবার জন্য নিজেকে ঘূণা করেছি! নিজেকেই কত ঘূণা করেছি, ব্যথ করেছি, বিষাক্ত ও ক্লিপ্ট করেছি; আর তার ফলে দিনে দিনে বৃদ্ধ ও কুঞ্জী হয়ে উঠেছি। একদিন নির্বোধের মতো ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থ খ্ব বৃদ্ধিমান! সে ভুল আর করবে না। কিন্তু একটা ভালো কাজ করেছি, তার জন্য আনন্দ পাই, এবং নিজেকে প্রশংসাও করতে হয়,—সেই অর্থহীন শৃন্য জীবন এবং আত্মাবমাননা শেষ করে দিয়েছি। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, সিদ্ধার্থ; তুমি যে এতদিনের পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে এক মহৎ আদর্শ অন্থসরণ করে এগিয়ে আসতে পেরেছ তা অভিনন্দনযোগ্য, মস্ত বড় একটা কাজ করেছ তুমি; সবচেয়ে বড় কথা এই য়ে, তোমার অস্তর-বিহঙ্গ আবার গান গেয়ে উঠেছে, আর সে গান তুমি শুনতে পেয়েছ, সে গান অন্থসরণ করে চলেছ নতুন জীবনের পথে।

দিদ্ধার্থ নিজেই নিজের প্রশংসা করল, মন ভরে উঠল আত্মন্থিতে এবং কান পেতে কৌতুকের সঙ্গে শুনতে লাগল ক্ষুধার্ত, শৃন্য পেটের গড় গড় শব্দ। সে এখন উপলব্ধি করছে অতীত জীবনে যত ছঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে, যার আবর্তে পড়ে সে হতাশা ও মৃত্যুর মধ্যে ডুবতে বসেছিল, সেই ছঃখ ও যন্ত্রণা থেকে অনেকটা মুক্তি লাভ করেছে। কিংবা হয়তো পেয়েছে সম্পূর্ণ মুক্তি। সিদ্ধার্থ আরো অনেকদিন কামস্বামীর সঙ্গে থাকতে পারত, অর্থ উপার্জন করে ছ'হাতে উড়িয়ে দিতে পারত; দেহের খাছা যোগান দিয়ে আত্মাকে উপবাসী রাখতে পারত; হতাশার সেই চরম মুহুর্তটি যদি না আসত, নদীর জলে ডুবে মরতে উছাত হবার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা যদি লাভ না করত তা'হলে, কে জানে আরো কতকাল সেই নরম গদির নরকে ঘুমিয়ে কাটাতে হতো! এই হতাশা ও চরম বিতৃষ্ণার অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়ে এসেও পরাজিত হয়নি সিদ্ধার্থ। অন্তর-বিহঙ্গ, আত্মার স্বচ্ছ উৎস এবং অন্তরবাসী স্বর এত আঘাত ও অবহেলা সত্ত্বেও বেঁচে আছে; তাই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, বিষণ্ণতা দূর হয়ে হাসি ফুটেছে, এবং সাদা চুলের নিচে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তার মুখ।

সিদ্ধার্থ ভাবল, ব্যক্তিগতভাবে জীবনের সকল অভিজ্ঞতা লাভ করাই ভালো। শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি পার্থিব হুখ এবং ঐশ্বর্য কল্যাণকর নয়। দীর্ঘকাল এই উপদেশ জ্ঞানের ঘরে সঞ্চিত ছিল; কিন্তু এখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সত্যতা উপলব্ধি করেছি। এখন শুধু বৃদ্ধি দিয়ে নয়, বৃষতে পেরেছি চোখ দিয়ে, হুদয় দিয়ে, উদরের জ্ঞালা দিয়ে। এমনি করে জানতে পেরে আমার মঙ্গলই হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল তার রূপান্তরের কথা; কান পেতে শুনল তার অন্তর-বিহঙ্গের আনন্দমুখর সঙ্গীত। অন্তরের এই বিহঙ্গ যদি মরে যেত, তাহ'লে সিদ্ধার্থেরও কি মৃত্যু হতো ! না, তার মধ্যে অন্য কিছু মরেছে, যার মৃত্যু দীর্ঘকাল সে কামনা করে এসেছে। তার উত্র সন্মাস ব্রত পালনের সময় তো এরই ধ্বংস সে চেয়েছে। সে কি তার ব্যক্তিসত্তা নয়! সেই ক্ষুদ্র, ভয়ংকর এবং গর্বিত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বহু বংসর ধরে সে সংগ্রাম করেছে, বার বার পরাজিত হয়েছে, তার স্থে ও শান্তি হরণ করে নিয়ে ভীত করে তুলেছে। আজ এই বনে, স্থেসন্ন নদীর তীরে, সেই ব্যক্তিসন্তারই কি মৃত্যু হলো না! এর মৃত্যু হয়েছে বলেই তো সিদ্ধার্থ আজ শিশুর মতো নবজীবনের স্থথে চঞ্চল, ভয়হীন, আশায় ও আনন্দে পূর্ণ।

সিদ্ধার্থ যখন ব্রাহ্মণ ছিল, যখন তপস্বী ছিল, তখন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে পারেনি কেন তাও আজ সে উপলব্ধি করতে পারল। তার পুঁথিগত বিভার আধিক্য অন্তরায় ছিল; মন্ত্র ও যাগযজ্ঞের বাহুল্য, দেহের অতিরিক্ত পীড়ন এবং মাত্রাহীন কঠোর পরিশ্রম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। সে ছিল দান্তিক, সকলের চেয়ে চতুর, সকল ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যগ্র, সর্বদাই অন্সের অপেক্ষা এক পা এগিয়ে থাকত ; সর্বদাই সে নিজেকে মনে করত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, মনে করত পুরোহিত অথবা ঋষি ব'লে। তার অহং আশ্রয় নিয়েছিল এই দম্ভ, পৌরোহিত্য এবং বৃদ্ধির অহংকারের মধ্যে। সিদ্ধার্থ যখন উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অহংকে ধ্বংস করেছে বলে ভাবছে তথন অহং তার দম্ভ ও বুদ্ধিমন্যতা আশ্রয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এখন সিদ্ধার্থ তার ভুল বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে তার অন্তরের নির্দেশই সতাঃ কোনো গুরুই তাকে মুক্তি এনে দিতে পারত না। এই জন্মই তাকে যেতে হয়েছিল সংসার-জীবনের মধ্যে, ক্ষমতা, নারী ও অর্থ নিয়ে ভুলে ছিল। তার মধ্যকার পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর সক্তা যতদিন না নিঃশেষে মরে গিয়েছিল ততদিন সেই কারণেই সিদ্ধার্থকে ব্যবসায়, পাশা খেলা, সুরা ও ঐশ্বর্য নিয়ে ভুলে থাকতে হয়েছে! সেই ভয়ংকর বছরগুলির মধ্য দিয়ে **সেজগু**ই তাকে যেতে হয়েছে, ভোগ করতে হয়েছে বিবমিষার যাতনা, বার্থ ও শৃন্য জীবনের উন্মাদনা থেকে শিক্ষা পেয়েছে, তিক্ত হতাশার পাত্র নিঃশেষে পান করতে হয়েছে; আমোদলিঞ্স সিদ্ধার্থ ও ধনী সিদ্ধার্থের মৃত্যুর জন্মই এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে, নিজার পরে জেগে উঠেছে আর এক নতুন সিদ্ধার্থ। এই সিদ্ধার্থও একদিন বৃদ্ধ হবে, শেষে মৃত্যু হবে। সিদ্ধার্থ অনিত্য,—সকল বাহ্যিক আকৃতিই অনিত্য। কিন্তু আজ সে নবীন, এই নতুন সিদ্ধার্থ আজ শিশু, অত্যন্ত সুখী।

সিদ্ধার্থ বসে বসে এসব কথা ভাবছে। মৌমাছির গুজনের মতো পেটে শব্দ হচ্ছে,—সিদ্ধার্থের মুথে হাসি ফুটে উঠল ক্ষুধার আহ্বান গুনে। সানন্দে সে নদীর প্রবহমান জলধারা দেখতে লাগল। আর কোনো নদী এর আগে তাকে এমন করে আকৃষ্ট করেনি। জলের বয়ে চলার দৃশ্য এবং কুলু কুলু কানি যে এত স্থান্দর তা সিদ্ধার্থের জানা ছিল না। তার মনে হলো নদীর যেন তার জন্ম বিশেষ কোনো বাণী আছে, যা সে জানে না, যা তাকে নতুন করে শিখতে হবে এই নদীর জলে সিদ্ধার্থ ডুবে মরতে চিয়েছিল; বৃদ্ধ, শ্রাস্ত, হতাশাক্লিষ্ট সিদ্ধার্থ আব্দ সত্যি ডুবে মরেছে এই নদীতে। এই জলপ্রবাহ তাকে গভীর প্রেমে বন্দী করেছে; মনে মনে সে স্থির করল শীগগির সে এই নদীকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

## পাটনী

সিদ্ধার্থ ভাবল, এই নদীর তীরেই থাকব আমি। নগরে যাবার পথে এই নদী পার হয়েছিলাম। একজন হিতৈষী পাটনী নদী পার করিয়ে দিয়েছিল। আমি আবার তার কাছে যাব। একদিন তার কৃটির থেকেই নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম; সেজীবন জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়েছে। আমার বর্তমান পথ,—আর একটি নতুন জীবন, আরম্ভ হোক সেই কুটীর থেকে।

নদীর স্বচ্ছ সবৃদ্ধ প্রবহমান জলধারার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থ। ক্ষটিকের রেখা দিয়ে তৈরী কত অপূর্ব নক্সা ভেসে চলেছে নদীর বুকের উপরে! সিদ্ধার্থ দেখছে কত উজ্জ্বল মুক্তা নদীর তলদেশ থেকে উপরে ভেসে উঠছে, কাচের মতো নদীর উপর দিয়ে বৃদ্ধুদ ভেসে চলেছে, সেই বৃদ্ধুদে প্রতিবিশ্বিত হচ্ছে আকাশের নীলিমা। সবৃদ্ধ, সাদা, ক্ষটিকস্বচ্ছ এবং আসমানী রঙের সহস্র চক্ষু মেলে নদী সিদ্ধার্থকৈ দেখছে। সে কত ভালোবাসে এই নদীকে, কেমন করে মুগ্ধ করেছে তাকে এই নদী, কত কৃতজ্ঞ সে এই নদীর কাছে! তার নবজাগ্রত অন্তর-বিহঙ্কের স্বর শুনতে পেলঃ "এই নদীকে ভালোবাসো, এর কাছে থাকো, নদীর নিকটে শিক্ষালাভ করো।" গ্রা, নদীর কাছ থেকে সে শিখতে চায়, শুনতে চায় নদীর কথা। সিদ্ধার্থের মুনে হলো যে নদীকে বুঝবে, তার রহস্তের কথা

জানবে, সে বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ করবে, জানতে পারবে অনেক গোপন রহস্ত,—হয়তো বা সকল রহস্ত।

আজ সিদ্ধার্থ নদীর একটি রহস্য শুধু দেখেছে, এবং সেই জ্ঞান তার অন্তরকে আবিষ্ট করেছে। সিদ্ধার্থ দেখছে জল নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কেবলই বয়ে চলেছে, তবু জল সর্বদাই বিভ্যমান, নদীর কোনো অংশই কখনো জলশৃত্য হয়ে পড়ে না; সর্বদা জল রয়েছে, তবু প্রতি মুহূর্তে সে জল নতুন; চিরপ্রবহমান, চিরনতুন, চিরপূর্ণ এই নদী। কে ধারণা করবে, বৃঝতে পারবে এই সত্য ? সিদ্ধার্থ এই রহস্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তার জীবনের চিরপ্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান জীবনের অথগুতা নেই। অতীতের আছে শুধু অস্পষ্ট সন্দেহ, ঝাপ্সা স্মৃতি এবং দৈববাণীর রেশ!

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়াল; ক্ষুধার যাতনা অসহ্য হয়ে উঠেছে। নদীর কলধ্বনি এবং দেহাভান্তরে ক্ষুধার আর্তনাদ শুনতে শুনতে অতি কপ্তে সে নদীতীর ধরে পথ চলতে লাগল।

খেয়াঘাটে পৌছে দেখল নৌকো বাঁধা আছে; যে মাঝি একদিন তরুণ সন্ন্যাসীকে পার করে দিয়ছিল সে নৌকোয় বসে আছে। অনেক বয়স হয়েছে পাটনীর, তবু সিদ্ধার্থ তাকে চিনতে পারল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে পার করে দেবে ?"

একজন অভিজ্ঞাত ব্যক্তি একাকী পায়ে হেঁটে এসেছে দেখে পাটনী বিশ্মিত হলো; আগন্তককে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল।

"চমৎকার জীবন বেছে নিয়েছ তুমি," বলল সিদ্ধার্থ। "নদীর কাছে বাস করা, নদীর বুকে নৌকো চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কি আছে ?"

বৈঠার টানে এক পাশে একটু কাত হয়ে মাঝি হাসল !

"সত্যি আমার জীবন স্থন্দর। কিন্তু সব জীবন, সব কাজই কি স্থান্দর নয় ?"

"হয়তো স্থল্দর; কিন্তু তোমার জীবনকে আমি ঈর্ধা করি।"

"কিন্তু হায়, এ জীবন হু'দিনেই আপনার কাছে বিস্থাদ হয়ে যাবে। এ জীবন স্থবেশ ধনীর জন্ম নয়।"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। "আজ সবাই আমাকে পোশাক দিয়ে বিচার করছে, পোশাকের জন্ম সন্দেহের চোথে দেখছে। এই পোশাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি; তুমি গ্রহণ করবে এগুলি? তা ছাড়া ভাড়া দেবার পয়সাও আমার নেই।"

পাটনী হেসে বলল, "আপনি তামাসা করছেন।"

"না বন্ধু, আমি তামাসা করছি না। পূর্বেও তুমি একবার বিনা প্রসায় নদী পার করে দিয়েছ; আজও প্রসার পরিবর্তে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নিয়ে আমাকে পার করে দাও।"

"সব দিয়ে দিলে আপনার কি হবে ? আপনার কি পরিধেয় দরকার নেই ?"

"আমার অন্তত্র যাবার ইচ্ছা নেই। তোমার একখানা পুরানো কাপড় আমাকে দিও। আমি তোমার সহকারী কিংবা শিক্ষানবিস হয়ে থাকতে পারলে খুশি হবো। নৌকো চালাবার কৌশল শিখতেই হবে আমাকে।"

পাটনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অচেনা যাত্রীর মুখের দিকে। তারপর বলল, "আমি চিনেছি তোমাকে। তুমি একদিন আমার কুটিরে রাত কাটিয়েছ; সে অনেকদিনের কথা,—হয়তো বিশ বছর হবে। আমি তোমাকে নদী পার করে দিয়েছিলাম; আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম বন্ধুর মতো। তখন তুমি সন্ধাদী ছিলে, নয় গ তোমার নাম আজ মনে করতে পারছি না।"

"আমার নাম সিদ্ধার্থ; আমাকে পূর্বে যখন দেখেছ তখন আমি সন্ম্যাসী ছিলাম।"

"সিদ্ধার্থ, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার নাম বাস্থদেব। আজ তুমি আমার অতিথি। রাত্রিতে তুমি আমার কুটিরেই থাকবে এবং আমাকে বলবে তোমার কাহিনী; কোথা থেকে এসেছ, এবং কেনই বা মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর বিতৃষ্ণা জেগেছে, সে কথা শুনতে চাই।"

মাঝ নদীতে এসে বাস্থদেব জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। তীব্র স্রোত এখানে। কিন্তু তবু চাঞ্চল্য নেই বাস্থদেবের। সেউল্টো দিকের গলুইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সবল হুই বাহু দিয়ে প্রশান্ত চিত্তে দাঁড় টানছে। সিদ্ধার্থ চুপ করে বসে বসে বাস্থদেবের দাঁড় টানা দেখতে লাগল; মনে পড়ল, একদিন, সেই সন্মাস জীবনে, এই লোকটির প্রতি আকর্ষণ অমুভব করেছিল। কৃতজ্ঞ চিত্তে সে গ্রহণ করল বাস্থদেবের আমন্ত্রণ। তীরে পৌছে সে নৌকো বাঁধতে সাহায্য করল বাস্থদেবকে। বাস্থদেব সিদ্ধার্থকে নিয়ে এল তার কৃটিরে; জল আর রুটি দিল খেতে; বড় পরিভৃত্তির সঙ্গে খেল সিদ্ধার্থ। সবচেয়ে ভালো লাগল পাকা আম; বাস্থদেব কুড়িয়ে এনে তাকে খেতে দিয়ছে।

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে; সূর্যান্তের বিলম্ব নেই।

সিদ্ধার্থ ও বাস্থদেব নদীর ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে এসে
বসল। সেই শান্ত পরিবেশে নদীকে সাক্ষী রেখে সিদ্ধার্থের
আত্মকাহিনী অকপটে বলা সহজ হলো। তার জন্ম, পরিবার, জীবনের
বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং হতাশা কিছুই সে গোপন করল না।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো গভীর রাত্রিতে।

বাস্থদেব নিবিষ্ট চিত্তে শুনল সিদ্ধার্থের কাহিনী। তার জন্ম, শৈশব, অধ্যয়ন, পথের সন্ধান, স্থ-সম্ভোগ এবং আকাজ্জার কথা,— সব সে শুনল মন দিয়ে। অন্য লোকের কথা কি করে নীরবে আগ্রহের সহিত শুনতে হয় পাটনী সে কৌশল জানত। এইটে তার মস্ত বড় গুণ; এ গুণ খুব কম লোকেরই আছে। একটি কথাও সেবলেনি, তবু সিদ্ধার্থ অনুভব করেছে বাস্থদেব যেন প্রত্যেকটি শব্দের জন্ম নীরবে অপেক্ষা করে আছে, এবং উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই

প্রত্যাশিত শব্দটি তার অন্তরে প্রবেশ করছে, একটি কথাও সে হারিয়ে যেতে দেয়নি; বাস্থদেবের প্রতীক্ষার মধ্যে ধৈর্যহীনতা নেই, নেই নিন্দা কিংবা প্রশংসা; কান পেতে শুধু শুনেছে। সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল তার জীবনের মধ্যে, সংগ্রাম ও বেদনার মধ্যে, আবিষ্ট হয়ে যেতে পারে, ডুবে যেতে পারে, এমন শ্রোতা পাওয়া কী আশ্চর্যের কথা!

সিদ্ধার্থ শেষের দিকে যখন গভীর হতাশায় নদীর তীরে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়বার কথা, পবিত্র ওম্ ধ্বনির কথা এবং ঘুম থেকে জেগে নদীর প্রতি নতুন প্রেমামুভূতির কথা বলছিল বাস্থদেব তখন চোখ বন্ধ করে দিগুণ মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল সেই কাহিনী; সে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেল সিদ্ধার্থের আত্মচরিতের মধ্যে।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো; অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বাস্থদেব বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই; নদী তোমার সঙ্গেকথা কয়েছে। নদী তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তাই তুমি তার কথা শুনতে পেয়েছ। বেশ, খুব ভালো কথা। সিদ্ধার্থ, তুমি আমারও বন্ধু; এসো, আমার সঙ্গে থাকো। একদা আমার স্ত্রীছিল, তার শয্যা থাকত আমার শয্যার পাশে। অনেক দিন হলো সে মারা গেছে, বহুদিন যাবৎ আমি একা আছি। তুমি এসো, আমরা ছ'জনে এক সঙ্গে থাকব। ছ'জনের জ্ব্যু খাত্য ও আশ্রায়ের অভাব হবে না।"

"ধন্যবাদ," সিদ্ধার্থ বলল, "ধন্যবাদের সঙ্গে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বাস্থদেব, এমন মন দিয়ে তুমি যে শুনেছ আমার কথা সে জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! সংসারে অতি অল্প লোকই আছে যারা জানে কি করে অপরের কথা শুনতে হয়। সত্যি তোমার মতো শ্রোতা আমি আর দেখিনি। এই গুণটিও তোমার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে।"

"গ্রা, শিখবে বৈকি!"—বল্ল বাস্থদেব। "কিন্তু আমার কাছ

থেকে নয়। নীরবে মন দিয়ে অত্যের কথা শোনবার বিছা পেয়েছি
নদীর কাছ থেকে; তুমিও নদীর কাছ থেকে তা শিখবে। নদী সব
জানে; নদী সব তোমাকে শেখাতে পারে। এর মধ্যেই নদী তোমাকে
শিখিয়েছে নিম্নাভিমুখী হয়ে গভীরতায় ডুবে যাওয়া ভালো। তাই
ধনী ও যশস্বী সিদ্ধার্থ নৌকোর দাঁড়ি হবে; তাই স্থপণ্ডিত ব্রাহ্মণতনয়
সিদ্ধার্থ পাটনী হতে চলেছে। এ তো তুমি নদীর কাছ থেকেই
শিখেছ। নদীর কাছ থেকে আর একটি জিনিসও তুমি শিখবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "বাস্থদেব, সে জিনিসটি কি ?"

বাস্তদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে, চলো এবার শুতে যাই। বন্ধু, সেই আর একটি জিনিস যে কি তা আমি বলতে পারি না। একদিন তুমি তা খুঁজে বের করবে, হয়তো বা এখনই জানো। আমি পণ্ডিত নই ; কি করে ভেবে চিন্তে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয় তা-ও জানা নেই। আমি জানি কি করে মন দিয়ে শুনতে হয় এবং ভক্তি করতে হয়; এ ছাড়া আর কিছুই শিখিনি। যদি বলবার এবং শেখবার ক্ষমতা থাকত তাহ'লে আচার্য হতে পারতাম: কিন্তু তা হতে পারিনি, হয়েছি শুধু খেয়া নৌকোর মাঝি, যাত্রীদের নদী পার করে দিই। হাজার হাজার লোককে নদী পারাপার করে দিয়েছি; তাদের কাছে নদী শুধু পথের বাধা। সে সব পথিকদের কেউ অর্থের সন্ধানে, কেউ ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে, কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বা তীর্থ দর্শনের জন্ম ভ্রমণে বেরিয়েছে; নদী তাদের ভ্রমণে বাধা সৃষ্টি করেছে: খেয়া নৌকোর মাঝি সে বাধা দূর করতে তাদের তাডাতাডি নদী পার করে দিয়েছে। কিন্তু সেই হাজার হাজার পথিকের মধ্যে অল্প কয়েকজন-হয়তো চার পাঁচ জন-নদীকে পথের বাধা বলে মনে করেনি। নদীর গোপন বাণী তারা শুনতে পেয়েছে, আমার মতো তারাও নদীর পবিত্র রূপটি দেখতে পেয়েছে। সিদ্ধার্থ, চলো এবার শুতে যাই।"

সিদ্ধার্থ পাটনীর সঙ্গে থেকে গেল। নৌকোর তত্ত্বাবধান কি করে করতে হয় তা শিথে নিল সিদ্ধার্থ। থেয়াঘাটে যখন কাজ থাকে না তখন সে বাস্থদেবের সঙ্গে যায় ধান ক্ষেতে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, অথবা কলার কাঁদি কেঁটে আনে গাছ থেকে। সিদ্ধার্থ দাঁড় তৈরি করতে শিখল, শিখল নৌকোর যত্ন নিতে এবং বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করতে। যা কিছু সে করে, যা কিছু সে শেখে, সবই তাকে আনন্দ দেয়; এবং দিন ও মাসগুলি লঘুপক্ষ পাখীর মতো ক্রত উড়ে চলে যায়। বাস্থদেব যা শিখিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সে শিখেছে নদীর কাছ থেকে। এই শেখার যেন ছেদ নেই, নদী সর্বদাই কিছু-না-কিছু শেখার স্থযোগ এনে দেয়। সব চেয়ে বড় জিনিস নদী শিখিয়েছে শোনবার বিভা। কি করে প্রশান্ত চিত্তে, ধৈর্য ধরে, মুক্ত অন্তরে শুনতে হয়, সেই কৌশল। প্রোতার মনে ক্রোধ, কামনা ও মতামতের ছায়া পড়বে না।

বাস্থদেবের সঙ্গে আনন্দেই দিন কাটছে সিদ্ধার্থের। তারা কেউ বড় একটা কথা বলেনা; প্রয়োজন হলে অল্ল হু' একটি স্থাচিস্তিত কথা বলে। বাস্থদেব বাক্যবিলাসী নয়; তার মুখ থেকে কথা বের করতে সিদ্ধার্থ কদাচিৎ সক্ষম হয়।

একদিন সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "সময় বলে যে কোন জিনিস নেই এ গোপন তত্ত্বটাও কি তুমি নদীর কাছ থেকে শিখেছ ?"

উজ্জ্বল হাসিতে বাস্থদেবের মুখ ভরে গেল। বলল, "হ্যা, সিদ্ধার্থ। তুমি কি জানতে চাও ? তুমি বলতে চাও যে নদী সর্বত্র আছে; সে আছে উৎপত্তিস্থলে, মোহনায়, জলপ্রপাতে, খেয়াঘাটে, স্রোত-ধারায়, সমুদ্রে, পর্বতে, এবং সর্বত্র; নদীর কাছে একমাত্র বর্তমানই সত্য; অতীতের বা ভবিস্থাতের ছায়া পড়েনি তার বুকে ?"

"ঠিক তাই," সিদ্ধার্থ বলল। "এ সত্য জ্ঞানবার পর নিজের জ্ঞীবন পর্যালোচনা করে দেখলাম আমার জ্ঞীবনও নদীর মতো; বালক সিদ্ধার্থ, পরিণত বয়র্ক সিদ্ধার্থ, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ শুধু ছায়ার পর্দা দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন; আসলে কোনো পার্থক্য নেই, মব এক স্থতোয় গাঁথা। সিদ্ধার্থের পূর্ব জীবন অতীতে হারিয়ে যায়নি, তার মৃত্যু এবং ব্রহ্মের সঙ্গে নিলনও ভবিশ্যতের জন্ম অপেক্ষা করছে না। কিছুই অতীত হয়ে যায়নি, ভবিশ্যতের জন্মও কিছু অপেক্ষা করে নেই; সব কিছুর অস্তিত্ব আছে এই বর্তমানে।"

উচ্ছুসিত কণ্ঠে কথা বলছে সিদ্ধার্থ। এই নতুন আবিষ্কার তাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। তাহ'লে মান্তুযের সকল ছঃখ, ভয় এবং আত্মপীড়ন কি সময়ের জন্মই নয় ? সংসারের সকল পাপ ও বেদনাই কি জয় করা যায় না সময়কে পরাজিত করলে ? অতীত, বর্তমান ও ভবিশ্যতে সময়কে খণ্ডিত করবার মোহ থেকে মুক্তি পেলে ? আনন্দে উচ্ছল হয়ে কথা বলছে সিদ্ধার্থ, কিন্তু বাস্তুদেব একটি কথাও বলল না ; একবার শুধু হাসিসমুজ্জল চোখে তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর সিদ্ধার্থের কাঁধে মুছু ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল নিজের কাজে।

বর্ষাকালে নদী আবার ফুলে উঠল; তার গর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "নদীর গর্জনের মধ্যে বহু কণ্ঠের ধ্বনি মিলিত হয়েছে একথা কি সত্য নয়, বন্ধু ? এর মধ্যে কি রাজা, যোদ্ধা, যাঁড়, নিশাচর পাখী, গর্ভবতী নারী, শোকার্ত মানুষ এবং এমনি হাজার হাজার প্রাণীর কণ্ঠস্বর মিলিত হয়নি ?"

বাস্থানের মাথা নেড়ে বলল, "সতিয় তাই, নদীর স্বরের মধ্যে সকল প্রাণীর স্বর মিলিত হয়েছে।"

সিদ্ধার্থ আবার বলল, "নদীর লক্ষ লক্ষ স্বর একসঙ্গে যদি কেউ শুনতে পায় তাহ'লে নদী কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করে তা কি জানো ?"

আনন্দে হেসে উঠল বাস্থদেব। সিদ্ধার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে চুপি চুপি উচ্চারণ করল পবিত্র 'ওম্'। সিদ্ধার্থের কানেও ঠিক এই শব্দটিই ভেসে এসেছে নদীর হাজারো স্বর ছাপিয়ে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থের চেহারা ঠিক বাস্থদেবের মতো হয়ে

উঠতে লাগল। বাস্থদেবের মতো সিদ্ধার্থের হাসিও আনন্দোজ্জল, মুথের বলিরেখার খাঁজে খাঁজে সেই হাসির বিহাৎধারা বয়ে যায়; তাদের হু'জনের হাসিই কখনো শিশুর মতো সরল, কখনো বা বার্ধক্যের ছায়ায় মান। এই হু' মাঝিকে একত্র দেখে অনেক পথিক ধরে নিয়েছে তারা হু' ভাই। প্রায়ই হু' বন্ধু নদীতীরে গাছের গুঁ ড়ির উপর এসে বসত। নীরবে বসে বসে জলের কলধ্বনি শুনত; তাদের কাছে এটা শুধুই জলের গান নয়, এ হলো জীবনের স্বর, বিগ্রমানতার ঘোষণা, নিরন্তর রূপ পরিবর্তনের সরব ইঙ্গিত। প্রায়ই নদীর কথা চুপ করে শুনতে শুনতে হু'জনের মনে জেগে উঠত একই ভাবনা; হয়তো আগের দিনের কোনো আলোচনা, কোনো পথিকের কথা, মৃত্যুর চিন্তা, অথবা ছেলেবেলার স্মৃতি কেন্দ্র করে একই ভাবনা হু'জনের মনে একই সময়ে জেগে ওঠে। আবার কখনো নদী একই সময় হু'জনকে কোনো ভালো কথা বললে তারা পরম্পরের দিকে মুখ তুলে তাকায়, তাদের মনে থাকে একই চিন্তা, হু'জনের মনে একসঙ্গে যে প্রশৃটি জেগেছে তার একটি উত্তর হু'জনকেই সন্তুই করে।

অনেক পথিক অন্তভব করত থেয়া নৌকো এবং মাঝি ছ'জনের মধ্য থেকে যেন কী একটা ছাতি বিচ্ছুরিত হয়। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে একজন যাত্রী হয়তো পাটনীর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিজের জীবনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে, বলেছে তার ছয়থের কথা, স্বীকার করেছে সকল ছয়্কতি, এবং তারপর প্রার্থনা করেছে সাস্থনা ও উপদেশ। কেউ কেউ হয়তো নদীর বাণী শোনবার জয়্য তাদের কুটিরে রাত কাটাবার অয়মতি প্রার্থনা করত। কখনো কখনো নানা বিচিত্র লোক এসে উপস্থিত হতো তাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি শুনে। খেয়াঘাটের ছ'জন বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা তারা শুনেছে; দেখতে এসেছে তারা জায়কর, অথবা সত্যি পুণ্যাত্মা। কৌত্হলী পথিকরা নানা প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পায়নি; কোথায় বা জায়্কর, কোথায় বা জ্ঞানী পুরুষ! তারা দেখা পেত ছ'টি সয়্থদয় বৢদ্ধের;

মুখে কথা নেই, বোবা বলে সন্দেহ হয়; বিদেশী যাত্রীর চোখে তারা অস্বাভাবিক, হয়তো বা নির্বোধ। যারা জিজ্ঞাস্ক হয়ে এসেছে তারা হেসে বলে, এমন গুজব যারা ছড়ায় সে লোকগুলি কী বোকা, কী অন্ধ বিশ্বাস তাদের!

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, কেউ হিসেব রাখেনি। একদিন ক্ষেকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু খেয়াঘাটে এসে অনুরোধ করল নদী পার করে দিতে। পাটনী তাদের মুখ থেকে শুনল ভগবান তথাগত অত্যন্ত পীড়িত, এই শেষবারের মতো নশ্বর দেহ ত্যাগ করে নির্বাণ লাভের মূহূর্ত আসন্ন; তাই ভিক্ষুরা ক্রত ছুটে চলেছে তাঁর শয্যাপার্শ্বে। অন্ন পরেই এলো আর এক দল ভিক্ষু; তারপর আর এক দল,—আরো এক দল; ভিক্ষু ছাড়াও দলে দলে আসছে কত পথিক; সকলের মুখে শুধু বুদ্ধের আসন্ন দেহত্যাগ ও নির্বাণের কথা। আর সব কথা তারা ভূলে গেছে। সামরিক অভিযানে যোগ দেবার জন্ম যেমন চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে, রাজার অভিষেক উৎসবে প্রজার দল যেভাবে রাজধানীতে মিছিল করে উপস্থিত হয়, তেমনি চুম্বকের আকর্ষণে মৌমাছির ঝাঁকের মতো পথিকের দল ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে সেই তপোবনে, যেখানে বুদ্ধ মৃত্যু শয্যায় শায়িত; সেখানে পৃথিবীর একটি মহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে; সেখানে এ যুগের ত্রাণকর্তা চির্যুগে প্রবেশ করে অমরত্ব লাভ করবেন।

যাত্রীদের ব্যগ্রতা দেখে আজকাল সিদ্ধার্থের কেবলই মনে পড়ে মৃত্যুপথযাত্রী সেই মহর্ষির কথা, যাঁর কণ্ঠস্বর একদিন হাজার হাজার লোকের অন্তর সঞ্জীবিত করেছে, যাঁর বাণী সে নিজেও শুনেছে এবং যাঁর পবিত্র মুখমগুলের দিকে চেয়ে একদিন তার মন ভীতিমিশ্রিত শ্রুদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কণা ভাবলেই মন অন্তরাগে ভরে যায়; মনে পড়ে যায় তিনি মুক্তির কোন্ পথ নির্দেশ করেছেন; আর, একদিন তারুণ্যের চপলতায় তাঁকে যেসব কথা বলেছিল তা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। সে সব কথায় প্রস্কৃত্য ও অকালপক্ষতার

পরিচয় ছিল। যদিও তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করতে পারেনি তবু সেই সাক্ষাতের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সিদ্ধার্থ মনে মনে গৌতমের সঙ্গে অভিয়তা উপলব্ধি করেছে। যে প্রকৃত জিজ্ঞাস্থ, যে সত্যি কিছু পেতে চায়, সে কখনো অস্তের উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু যার খোঁজা সার্থক হয়েছে, যিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি প্রত্যেক পথ প্রত্যেক লক্ষ্য বিচার করে অন্থুমোদন করবার অধিকারী। হাজার হাজার সাধকের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ আছে, তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে দুরে থাকতে পারেন না।

বুদ্ধের আসন্ন দেহত্যাগের সংবাদ শুনে তাঁর দর্শন লাভের আশায় তীর্থযাত্রীর মতো হাজার হাজার লোক পথ চলছে। একদিন কমলাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। অপরূপ স্থুন্দরী বারাঙ্গনা তার পূর্ব জীবন ত্যাগ করেছে; সে তার উন্থান দান করেছে গৌতমের শিশুদের সেবার জন্ম; সে বুদ্ধের শিশুর গ্রহণ করেছে। যেসব মহিলা তীর্থযাত্রীদের সুথস্বাচ্ছন্দোর প্রতি দৃষ্টি রাখবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, কমলা এখন তাঁদেরই একজন। বুদ্ধের দেহত্যাগ সন্নিকট জেনে সামাগ্র একখানা শাড়ী পরে এবং ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে পথে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কমলা এসে পৌছেছে নদীতীরে। ছেলে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, বায়না ধরেছে বাড়ী ফিরে যাবার; সে চায় বিশ্রাম, চায় খাদ্য। প্রায়ই মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে; কখনো বা काँ। श्रीयुरे एडलाक निरंयु वरम थोकरा रयु । मार्युत निरंध না শুনে সে নিজের জেদ নিয়ে গোঁ ধরে। ছেলেকে খাওয়ানো, সান্ত্রনা দেওয়া এবং তিরস্কার করা কমলার সারাদিনের কাজ। সে বুঝতে পারে না কেন তার মা কোন এক অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে এই ক্লান্তিকর, তুঃখজনক তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোন্ এক অপরিচিত পুণ্যাত্মা মরতে বসেছেন,—তাতে বালকের কি আসে যায় ?

তীর্থযাত্রীরা বাস্থদেবের থেয়াঘাটের নিকটে এসে পড়েছে। পুত্র বলল সে আর চলতে পারছে না, একটু বিশ্রাম করবে। কমলা নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; ছেলে একটা কলা খেতে আরম্ভ করল; কমলা ছেলের পাশে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। শ্রান্তিতে তার চোখ বুজে এলো। অকস্মাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল কমলা। বালক চমকে চেয়ে দেখল মা'র মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে। আর দেখতে পেল একটা ছোট কালো সাপ কমলার শাড়ীর ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সাহায্যের আশায় তারা ত্র'জনেই ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল নদীতীরে। একটু দূরেই খেয়াঘাট। কিন্তু কমলার চলবার শক্তি হারিয়ে গেছে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বালক মাকে ত্র'হাতে জড়িয়ে ধরে সাহায্যের জন্ম চীৎকার করতে লাগল। বাম্বদেব নৌকোয় বসে ছিল, সে শুনতে পেল বালকের আর্তনাদ। বাম্বদেব ছুটে এল; কমলাকে কোলে তুলে ক্রুত কুটিরে এসে পৌছল। বালক কাঁদতে কাঁদতে এসেছে তার পিছে পিছে। সিদ্ধার্থ তথন সবে মাত্র উন্তন আগুন দিয়েছে; শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইল। প্রথম চোখে পড়ল বালকের মুখ; এই মুখ মুহুর্তের মধ্যে তার মনে কী একটা অদ্ভুত আধচনা স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। তারপর বাম্বদেবের কোলে দেখতে পেল কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ। কমলাকে চিনতে দেরী হলো না। বুঝতে পারল, এ বালক তারই ছেলে; তাই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তাকে হঠাৎ চঞ্চল করেছে। সিদ্ধার্থের হ্নদয়ের স্পান্দন ক্রুত হলো।

কমলার ঘা সয়ত্বে ধুয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বিষ এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, শরীর কালো হয়ে উঠেছে। বলকারক ওষুধ দেওয়ায় কমলার সংজ্ঞা ফিরে এল। সিদ্ধার্থের শয্যায় শুয়ে আছে কমলা। য়ে সিদ্ধার্থ একদিন তার জীবন প্রেম দিয়ে পূর্ণ করেছিল সে আজ্ব ব্যগ্র হয়ে তার মুথের উপর ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ কমলার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে; তারপর পাংশু মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল; সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। ধীরে ধীরে কমলা

ব্রতে পারল তার অবস্থা, মনে পড়ল সাপের দংশন ; উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলের নাম ধরে ডাকল।

সিদ্ধার্থ বলল, "ভেবো না, সে এখানেই আছে।"

কমলা আবার চোখ রাখল সিদ্ধার্থের চোথের উপর। সর্বাঙ্গে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, কথা বলতে কন্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল, "তুমি বৃদ্ধ হয়েছে, প্রিয়তম। তোমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু একদিন ধূলিমলিন পায়ে কৌপীন মাত্র সম্বল করে যে তরুণ সন্মাসী আমার বাগানে প্রবেশ করেছিল তোমার আদ্ধকের চেহারার সঙ্গে তার অন্তুত মিল আছে; তুমি যখন কামস্বামী ও আমাকে ছেড়ে এলে তখনকার চেহারা মনে পড়ে না; তোমার দিকে চেয়ে ভেসে ওঠে সেই তরুণ সন্মাসীর ছবি, যে একদিন প্রেমের পাঠ নিতে আমার কাছে গিয়েছিল। তোমার চোখ এখনো ঠিক তার মতোই আছে। হায়, আমিও বৃড়ী হয়ে গেছি,—পুব বৃড়ী;—আমাকে চিনতে প্রেরছিলে।"

সিদ্ধার্থ হাসল ; বলল, "তোমাকে দেখেই চিনেছি, কমলা।"
কমলা ছেলেকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওকেও চিনেছ ?—
তোমার ছেলে।"

কমলার চোথ কি যেন খুঁজে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। বালক কেঁদে উঠল। সিদ্ধার্থ তাকে কোলের উপর তুলে ধীরে ধীরে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল, কান্না থামাবার চেষ্টা করল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় শেখা একটি প্রার্থনার মন্ত্র। মৃত্ব স্বরে গানের মতো সে আর্ত্তি করতে লাগল, দূর অতীতের শৈশব থেকে মন্ত্রের শব্দগুলি স্মৃতিজড়িত হয়ে ভেসে আসছে। ছেলে একটু চুপ করল আর্ত্তি শুনে, তারপর কখন এক সময় কোঁপাতে কোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ তাকে শুইয়ে দিল বাস্থদেবের বিছানায়। বাস্থদেব উন্মনে ভাত বসিয়েছে। সিদ্ধার্থ তার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, "আর দেরী নেই।"

বাস্থদেব নীরবে মাথা নাড়ল। উন্ননের আলোয় তার স্নেহকোমল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কমলা আর একবার সংজ্ঞা ফিরে পেল। তার বিবর্ণ মুখে বেদনার চিক্ন ফুটে উঠেছে। সিদ্ধার্থ শান্ত চিত্তে সে চিক্ন পাঠ করল; সেই বেদনার অংশভাগী হয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সিদ্ধার্থের ব্যগ্রতা অন্নভব করতে কণ্ট হয় না কমলার। তার চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কমলা বলল, "এখন দেখছি তোমার সে চোখ আর নেই, যেন নতুন দৃষ্টি পেয়েছে। একেবারে নতুন হয়ে গেছে তোমার চাউনি। তোমাকে যে আজও সিদ্ধার্থ বলে চিনতে পারছি সেটাই আশ্চর্য। তুমি সিদ্ধার্থ, অথচ যে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তার মতো নও।"

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না, নীরবে কমলার চোথের উপর চোথ রেথে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি পেয়েছ? শান্তি লাভ করেছ?"

সিদ্ধার্থ এবারও কোন কথা বলল না, শুধু নীরবে তার হাত দিয়ে কমলার হাতের উপর একটু মুত্র চাপ দিল ;

কমলা বলল, "হাা, বুঝেছি। আমিও শীগ্ণীর শান্তি লাভ করব।"

"তুমি তা পেয়েছ, কমলা," চুপি চুপি সিদ্ধার্থ বলল।

কমলা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। বুদ্ধকে দর্শন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পথে বেরিয়েছিল; তাঁর মুখমণ্ডল থেকে যে শান্তির জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তার সংস্পর্শে এসে শান্তি লাভ করবে এই ছিল কমলার বহুদিনের আকাজ্ফা। কিন্তু বুদ্ধের পাদস্পর্শ করা হলো না, দেখা পেল সিদ্ধার্থের; তবু এই ভালো; বুদ্ধের দেখা পেলে যে তৃপ্তি লাভ করত, সিদ্ধার্থের দেখা পেয়েও তাই সে পেয়েছে। এ কথা সে বলতে চাইল সিদ্ধার্থকে, কিন্তু পারল না, জ্বিভ্ গেছে আড়ষ্ট

হয়ে। সে শুধু চুপ করে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সিদ্ধার্থ দেখল কমলার চোখ থেকে ধীরে ধীরে জীবনের জ্যোতি মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ বার তার চোখ বেদনায় কালো হয়ে উঠল; চরম যন্ত্রণায় তার দেহ শেষবারের মতো কেঁপে উঠে স্তর্ক হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ সম্ভর্পণে আঙুল দিয়ে বিক্লারিত চোখ ঘুটি বন্ধ করে দিল চিরদিনের জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে সে স্থিব দৃষ্টি তে চেয়ে রইল কমলার পাণ্ডুর মুখের দিকে। সেই শীর্ণ মুখ, কোঁকড়ানো সোঁটের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে গেল তার জীবনের বসন্ত ঋতুতে সে এই সোঁট ছটিকে তুলনা করেছিল টাটকা কাটা ভুমুরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধরে কমলার বিবর্ণ মুখের ক্লান্ত বলিরেখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সিদ্ধার্থ যেন নিজের পাণ্ডুর, মৃতমুখও দেখতে পেল। আজ কমলার যে অবস্থা একদিন তারও তেমনি হবে। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাদের ছ'জনের মুখ,—তারুণ্যে টলমল; রক্তিম অধর, কামনাদীপ্ত চোখ; সে ছটি মুখ অতীতে হারিয়ে যায়নি, তাদের অস্তিষ্ঠ সে এখনো অনুভব করছে, এবং এই বিভ্যমানতার অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলল। আজ মৃত্যুর সম্মুখে বসে সে উপলব্ধি করল কোনো জীবনেরই ধ্বংস নেই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অমরহ লাভ করে, কিছুই হারায় না।

বাস্থদেবের ভাত নেমেছে, কিন্তু কেউ তা স্পূর্শ করল না। বাস্থদেব এক কোণে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ কুটিরের বাইরে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিল; নিস্তব্ধ রাত্রিতে নদীর কথা স্পষ্টতর হয়ে ভেসে আসছে তার কাছে। সিদ্ধার্থ অতীতের মধ্যে ডুবে গেল। শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এবং জীবনের সবগুলি স্তর যুগপৎ তাকে ঘিরে ধরেছে, বিচলিত করেছে। মাঝে মাঝে সে উঠে এসেছে, দরজায় কান পেতে শুনেছে—ছেলে ঘুমিয়ে আছে, না কাঁদছে।

প্রত্যুষে, সূর্য ওঠিবার আগে, বাস্থদেব এসে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে; বলল, "তুমি একটুও ঘুমোওনি ;"

"না, বাস্থদেব, আমি এখানে বসে বসে নদীর কথা শুনেছি।

নদী আমাকে অনেক কথা বলেছে, অনেক মহৎ ভাবনায় আমার মন পূর্ণ করেছে, দিয়েছে ঐক্যান্মভূতির ঐশ্বর্য।"

"সিদ্ধার্থ, তুমি হুঃখ পেয়েছ, কিন্তু দেখছি সে হুঃখ অন্তরে প্রবেশ করে তোমার জীবনকে কালো করতে পারেনি।"

"না বন্ধু, তা পারেনি। কেন ত্বঃখ করব ? একদিন আমার অর্থ ছিল, আমি সুখী ছিলাম। আজ আমি তার চেয়েও সুখী, তার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী। আমার ছেলেকে পেয়েছি।"

"তোমার ছেলেকে আমিও সাদরে গ্রহণ করেছি। কিন্তু সিদ্ধার্থ, চলো এবার কাজে যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে। আমার স্ত্রী যে শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, কমলা তারই উপর শুয়ে আছে। যে টিলার উপর আমার স্ত্রীর চিতা রচনা করেছিলান, কমলার জন্য সেখানেই চিতা করব।"

চিতা তৈরি যখন শেষ হলো, বালকের বুম তখনো ভাঙেনি

## পুত্ৰ

ভীত বালক কাঁদতে কাঁদতে মা'র শেষকৃত্য সম্পন্ন করল।
সিদ্ধার্থ তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছে; বাস্থদেবের কুটিরকে
নিজের বাড়ীর মতো স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ করতে বলেছে, তবু তার
ভয় ভাঙেনি, বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটেনি। যে পাহাড়ে মা'র চিতা
সাজানো হয়েছিল, দিনের পর দিন সেই পাহাড়ের উপর গিয়ে
বসে চেয়ে থাকে দূর দিগন্তে; মনের কথা কাউকে বলতে পারে
না; নিষ্ঠুর ভাগ্যের সঙ্গে নীরবে একাকী সংগ্রাম করে চলেছে।

সিদ্ধার্থ পুত্রের সহিত ব্যবহার করত গভীর সহামুভূতির সঙ্গে; তাকে একা থাকতে দিত, শোকের মর্যাদা ছিল তার কাছে। সিদ্ধার্থ বুঝত, ছেলে এখনো তাকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না; সেও পিতার মতো তাকে ভালোবাসতে পারেনি! ক্রমশঃ সিদ্ধার্থ দেখল, এগারো বছরের বালক মার আদর পেয়ে বথে গেছে; ধনীর জীবন-যাত্রায় সে অভ্যস্ত; নরম বিছানা, সুস্বাছ খাছ্য এবং ভূত্যের সেবা পেয়ে এসেছে এতদিন। আজ হঠাৎ এই দরিজের কুটিরে অনভ্যস্ত কঠোর জীবনের মধ্যে পড়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ নয়। সিদ্ধার্থ তার জন্ম জারও করল না। সেই অবস্থায় যত্টুকু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যেতে পারে তার ক্রটি

হলো না ; সে পুত্রের জন্য যতটা সম্ভব ভালো খাত সংগ্রহ করে রাখে। সিদ্ধার্থের আশা আছে স্নেহ দিয়ে একটু একটু করে পুত্রকে জয় করে নেবে।

পুত্রকে পেয়ে সিদ্ধার্থের মনে হয়েছিল তার জীবনে এসেছে
নতুন সুখ, নতুন ঐশ্বর্য। সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু সিদ্ধার্থের
আশা পূর্ণ হলো না। পুত্রের একগুঁয়েমি এবং প্রতিকূলতা দূর
হবার লক্ষণ নেই; সে দান্তিক, উদ্ধৃত, কর্মবিমুখ; প্রবীণদের সম্মান
করে না; বাস্থদেবের গাছ থেকে ফল চুরি করে আনে। পুত্রের
স্বভাবের পরিচয় পেয়ে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল পুত্র তার জন্ম সুখ
ও শান্তি নিয়ে আসেনি, এনেছে শুধুছঃখও য়য়ৢাট। কিন্তু এরই
মধ্যে সিদ্ধার্থ পুত্রকে ভালোবেসে ফেলেছে; এই ভালোরাসার সঙ্গে
ছঃখ ও য়য়ৢণা জড়িত থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু পুত্রহীন জীবনের
স্থুখ ও শান্তি সে আর ফিরে পেতে চায় না।

বালক কুটিরে থাকে স্বতরাং ছই বন্ধু দিনের কাজ ভাগ করে নিল। বাস্থদেব থাকে খেয়া নৌকো নিয়ে, সিদ্ধার্থ ঘরের কাজ করে, প্রয়োজন হলে মাঠে যায়। পুত্রের নিকটে থাকবার স্বযোগ পেল সিদ্ধার্থ।

মাসের পর মাস সিদ্ধার্থ ধৈর ধরে অপেক্ষা করছে কবে পুত্র তাকে বুঝতে পারবে, গ্রহণ করবে তার ভালোবাসা, প্রতিদান দেবে সেই ভালোবাসার। পিতা-পুত্রের এই দ্বন্ধ বাস্তদেবও নীরবে লক্ষ্য করছে। একদিন বালক ক্রুদ্ধ হয়ে ছটো ভাতের হাড়ি পর পর ভেঙে ফেলল। মর্মন্তদ বেদনায় নির্বাক হয়ে ছেলের ঔদ্ধত্য দেখছিল সিদ্ধার্থ।

বাস্থদেব এসে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বলল, "সিদ্ধার্থ, আমাদের বন্ধুত্বের দাবিতে তোমাকে একটা কথা বলছি, এর জ্বন্থ ক্ষমা ক'রো। আমি লক্ষ্য করে দেখছি, তুমি আজ্বকাল বড় উদ্বিগ্ন থাক, তোমার মনে স্থুখ নেই। বন্ধু, ছেলে তোমাকে ছঃখ দিচ্ছে এবং সে তুঃখের আমিও অংশভাগী। যে পক্ষীশাবকটি ঘরে নিয়ে এসেছ সে

অন্য এক ধরনের জীবনে, অন্য এক ধরনের নীড়ে বাস করতে অভ্যস্ত।
তোমার মতো বীতম্পূহ হয়ে সে নগরের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেনি;
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাসের জীবনকে ত্যাগ করে আসতে হয়েছে।
আমি নদীকে প্রশ্ন করেছি, সে হেসে উঠেছে। হেসেছে তোমার
এবং আমার নির্ক্তিবায়। জল ছুটে যাবে জলের কাছে, যৌবন
মিলিত হতে চাইবে যৌবনের সঙ্গে। এখানে থেকে তোমার পুত্র
স্থী হতে পারবে না। তুমি নদীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, শোন সে
কি বলে।"

ব্যথিতচিত্তে সিদ্ধার্থ বন্ধুর মমতা-ভরা মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। মূত্কণ্ঠে বলল, "ওকে ছেড়ে কি করে থাকব ? আমাকে আরো কিছু সময় দাও, বন্ধু। ছেলের মন পাবার জন্ম আমি সারাক্ষণ চেষ্টা করে চলেছি। ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে একদিন ওর হৃদয় জয় করতে পারব সে বিশ্বাস আমার আছে। একদিন নদী ওর সঙ্গেও কথা বলবে। নদীর আহ্বানেই হয়তো ও এখানে এসেছে।"

বাস্থদেবের মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বলল, "নিশ্চয়।
নদীর আহ্বানেই ও এসেছে; কারণ তোমার ছেলে তো অনস্ত জীবনের
বাইরে নয়। কিন্তু এই অনস্ত জীবনধারার কোন্ পথে চলবার,
কোন কাজ করবার এবং কোন ছংখ ভোগের প্রয়োজনে এই আহ্বান
এসেছে? সে কথা তুমি কিংবা আমি কেউ জানি না। তোমার
ছেলের হৃদয় কঠিন এবং দান্তিকতায় পূর্ণ; স্থতরাং তার ছংখ সামান্ত
হবে না। সে অনেক ছংখ ভোগ করবে, অনেক ভুল করবে, অনেক
পাপ ও অন্তায় করবে। বন্ধু, বলো তো, তুমি কি তোমার পুত্রকে শিক্ষা
দিচ্ছ ? সে কি তোমার কথা মেনে চলে? তুমি কি তাকে শাস্তি দাও,
প্রহার করো গে

"না, বাস্থদেব। আমি এসবের কিছুই করি না।"

"তা আমি জানতাম। তুমি তার উপর কঠোর হতে পার না,

তাকে শান্তি দাও না, আদেশ কর না,—কারণ তুমি জ্বান কঠোরতার চেয়ে মৃহতার, পাথরের চেয়ে জলের এবং বলবতা অপেক্ষা ভালোবাসার শক্তি বেশি। খুব ভালো কথা। আমি তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি যে ওর প্রতি কঠিন হতে পার না, ওকে শান্তি দিতে পার না, সেটা কি তোমার দিক থেকে ভুল হচ্ছে না ? তোমার ভালোবাসা দিয়ে কি পুত্রকে বন্দী করে রেখেছ না ? তোমার করুণা ও ধৈর্য প্রতিদিন বালকের ব্যবহারকে ধিকার দেয়; তার পক্ষে নিজের চরিত্র সংশোধন করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছে। তুমি এই গর্বিত, বখাটে বালককে জোর করে ছই র্দ্ধের সঙ্গেছ। তুমি এই গর্বিত, বখাটে বালককে জার করে ছই র্দ্ধের সঙ্গেছ বলাসিতা, যাদের ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক, যাদের হৃদ্ধ বৃড়িয়ে গেছে, যাদের বুকের স্পান্দনের ছন্দ আলাদা,—তাদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করছ এই বালককে। এই পরিবেশের মধ্যে ছেলেকে জোর করে রেখে শান্তি দিচ্ছ না কি?"

সিদ্ধার্থ বিহবল হয়ে মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। মৃত্রু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তাহ'লে আমার কি করা উচিত গু"

বাস্থদেব বলল, "ওকে নগরে নিয়ে যাও; নিয়ে যাও ওর মা'র বাড়ীতে। কমলার পুরনো চাকররা তো এখনো সে বাড়ীতেই আছে, তাদের কাছে নিয়ে যাও। যদি সেখানে কেউ না থাকে তাহ'লে ছেলেকে রেখে এস কোনো গুরুর আশ্রমে। শুধু শিক্ষার জন্ম নয়, সেই আশ্রমই হবে তার নিজের জগৎ; পাবে বালকদের সাহচর্য। আমাদের জগৎ ও কখনো নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবে না। তুমি এ বিষয়ে কোনো দিন ভেবে দেখ নি গুঁ

সিদ্ধার্থ বিষয়কঠে বলল, "তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। আমি প্রায়ই একথা ভেবেছি। কিন্তু যার হৃদয় এত কঠিন সে কি করে সংসারে বাস করবে? সে কি শ্রেষ্ঠ হাভিমানী হয়ে উঠবে না? সে কি বিলাস ও ক্ষমতার মোহে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না? পুত্র কি পুনরাবৃত্তি করবে না পিতার ভুলগুলি ? সংসারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুবে যাবার সম্ভাবনা কি নেই তার ?"

বাস্থদেব হাসল। সিদ্ধার্থের বাহু স্পর্শ করে বলল, "বন্ধু, তোমার প্রশের উত্তর জিজ্ঞাসা করে। নদীকে। শোন নদীর উত্তর, হেসে উড়িয়ে দাও তোমার যত আশঙ্কা। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর তোমার ভুল থেকে পুত্র শিক্ষা লাভ করবে, ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবে সে গু সংসারের ত্রঃখ থেকে ছেলেকে কি রক্ষা করতে পারবে ? কেমন করে বাঁচাবে ? উপদেশ দিয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সৎপথের ইঙ্গিত দিয়ে ? বন্ধু, ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থের যে গল্প একদিন আমাকে বলেছিলে সে গল্পের শিক্ষা কি ভুলে গেছ? সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে পাপ, লোভ ও নিবুদ্ধিতা থেকে কে রক্ষা করতে পেরেছে ? পিতার ধর্মানুরাগ, গুরুর সতুপদেশ, তার নিজের জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের স্পূহা কি বাঁচাতে পেরেছে তাকে ? কোন পিতা, কোন গুরু, তাকে বিরত করতে পারত তার জীবনের নিজস্ব পথ ধরে চলতে ? সংসারের মালিন্য জীবনকে করবে মলিন, পূর্ণ হবে পাপের পসরা, নিজের হাতে জীবনের পাত্র থেকে পান করবে ভিক্ত পানীয়; কে বাধা দেবে ? সকল উপদেশ থাকে ধূলোয় পড়ে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এমনি করেই নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হয়। বন্ধু, তুমি কি ভেবেছ সংসারের এই কুটিল, কঠোর পথ অতিক্রম না করে কারো অব্যাহতি আছে ? হয়তো ভাবছ তোমার বালক পুত্রের কথা। সে যেন হুঃখ, যন্ত্রণা ও মোহভঙ্গের বেদনা না পায়; সে জন্ম যে পথ তুমি একদিন অতিক্রম করেছ সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে চাও। কিন্তু পুত্রের মঙ্গলকামনায় দশবার প্রাণ দিলেও তার ভাগ্য ভূমি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না।"

একসঙ্গে এত কথা বাস্থদেব কখনো বলেনি। বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিদ্ধার্থ কুটিরে ফিরে এল উদ্বিগ্নচিত্তে। সারারাত ঘুমোতে পারল না। বাস্থদেব নতুন কথা কিছু বলেনি। সব কথাই সে ভানে। কিন্তু জানার চেয়ে পুত্রসহ প্রবল ; পুত্রের প্রতি গভীর খাসাক্ত তাকে অন্ধ করেছে, সে পুত্রকে হারাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল! এমন করে এর আগে সিদ্ধার্থ কালে। কাছে আত্মসমর্পন করেনি, অন্ধের মতো এমন করে আর কাউকে ভালোবাসেনি। কী গভীর বেদনা সে ভালোবাসায়, তবু কতে। সুখ!

সিদ্ধার্থ বন্ধুব উপদেশ গ্রহণ করতে পারল না। ছেলেকে ত্যাগ করবে কেমন করে? ছুর্বলতার স্থাগে নিয়ে পুত্র তাকে আদেশ করে, অসম্মানজনক ব্যবহার করতে সাহস পায়। সিদ্ধার্থ নীরবে অপেক্ষা করে। ধৈর্য ও স্মেহের অস্ত্র দিয়ে সিদ্ধার্থ বোবা হৃদ্ধ করে যায় প্রতিদিন। আশা আছে, একদিন পুত্রকে জয় করবে। বাস্থদেবও নীরবে অপেক্ষা করছে; সে বুঝতে পেরেছে বন্ধুর মনের কথা; মঙ্গলাক জ্ফো স্থলদের মতো সে অপেক্ষা করে আছে। ছ'বন্ধুই সহিষ্কুতার প্রতিমৃতি।

একদিন বালকের মুখের গঠন লক্ষ্য করতে কংতে চোথের সামনে তেসে উঠল কমলার মুখ। হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে পড়ল অনেকদিন মাগে কমলা একবার তাকে একটা কথা বলেছিল। কমলা আভ্যোগ করেছিল, "তুমি ভালোবাসতে পার না।" সিদ্ধার্থ স্বীকার করে নিয়েছিল সেই অভিযোগ। নিজেকে সে তুলনা করেছিল আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে, অন্ত লোক উড়ন্ত ঝরা পাতার মতো। তবু কমলার অভিযোগের মধ্যে যে তিরস্কারের কাঁটা ছিল তাকে একেবারে উপেক্ষ্য করতে পারেনি সিদ্ধার্থ। একথা সত্য, সিদ্ধার্থ ভালোবেসে আর একজনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারেনি; কখনো প্রশ্রেষ্য দেয়নি প্রোমের নির্বাদ্ধতাকে। সিদ্ধার্থ ভাবত সাধারণ লোকের সঙ্গে তার সবচেয়ে বড় পার্থকাটা এখানেই। কিন্তু এখন পুত্রকে পেয়ে, তাকে ভালোবেসে, তার কাছ থেকে গুঃখ পেয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মায়ুবের একজন হয়ে উঠেছে। পুত্রম্বেহ তাকে উন্মন্ত করেছে,

ভালোৰাসার জন্ত সে হয়েছে নির্বোধ। জীবনের শেষ বেলায় এই প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করল এক অপূর্ব ও প্রবল ভালোবাসার। ভালোবাসা দিয়েছে গভীর হংখ; কিন্তু তবু এই ভালোবাসাই তাকে উপরে তুলেছে, নবীন করেছে, দিয়েছে এমন এক এখর্য যা আগে ছিল না কখনো।

আজ সিদ্ধার্থ অমুভব করল এই ভালোবাসা, এই অন্ধ প্রস্থেহ, সাধারণ মামুষের একটি স্বাভাবিক অমুভূতি। এই তো সংসার। সিদ্ধার্থ ভাবল, এই ভালোবাসাও বার্থ নয়, এরও প্রয়োজন আছে জীবনে; কারণ ভালোবাসার বীজ রয়েছে মামুষেরই স্বভাবের মধ্যে। এই আবেগ, এই বেদনা, এই বোকামির অভিজ্ঞতাও লাভ করতে হয় জীবনকে পূর্ণ করবার জন্ম।

ইতিমধ্যে পুত্র-মেহান্ধ পিতাকে স্থযোগ করে দেয় ভালোবাসার পাগলামি করতে, ছেলের হাদয় জয় করবার জন্ম সাধনা করতে। সে পিতাকে মর্মাহত করে তার রুক্ষ মেজাজ দিয়ে। তার পিতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে আকর্ষণ করতে পারে, এমন কিছু নেই যা সে ভয় করবে। তার পিতা ভালো মামুষ, দয়ার্জ চিত্ত ভজলোক: হয়তো ধর্মভীক্ষ কিংবা সাধু পুরুষও হতে পারেন। কিন্তু এসব গুণ দিয়ে বালকের চিত্ত জয় করা যায় না। যে পিতা তাকে এই জীর্ণ কুটিরে বন্দী করে রেখেছে সেই পিতাকে দেখলেই তার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়; তার রুঢ় ব্যবহারের উত্তরে সিদ্ধার্থ শুধু হাসে, সকল অপমানের উত্তরে চেলে দেয় অফুরস্ত মেহ, পুত্রের সকল ছরন্তপনা সন্থা করে হাসিমুখে। বালক মনে করে ধূর্ত বৃদ্ধ তাকে জয় করবার জন্ম করে হাসিমুখে। বালক মনে করে ধূর্ত বৃদ্ধ তাকে জয় করবার জন্ম করতেন, ছ্র্যবহার করতেন তার সঙ্গে, তাহ'লে বরং সে স্থী হতো।

একদিন বালক স্পষ্ট করে বলল তার মনের কথা, প্রকাশ্যে বিজ্ঞান ঘোষণা করল পিতার বিশ্বদ্ধ। সিদ্ধার্থ শুকনো ভালপালা সংগ্রহ করে আনতে বলেছিল; বালক দে কথায় কান না দিয়ে কৃটিরে দাঁড়িয়ে রইল; ক্রুদ্ধ, উদ্ধত বালক মাটিতে পা ঠুকতে আরম্ভ করল; ছ'হাত মৃষ্টিবদ্ধ করে মুখের উপর চীৎকার করে ঘোষণা করল পিতার প্রতি তার স্থানা ও অবজ্ঞা।

"কেন, নিজে আনতে পার না ?"—চীংকার করে উঠল পুতা।
"সামি তোমার চাকর নই। জানি তুমি আমাকে প্রহার কর না।
কিন্তু সে কি আর এমনি ? সাহস কর না বলে! ধর্মপরায়ণতা
ও প্রশ্রের দিয়ে তুমি সর্বদা আমাকে শাস্তি দাও, প্রমাণ করতে চাও
আমি কত ছোট। তোমার ইচ্ছা আমি তোমার মতোই ধার্মিক,
বিনয়ী ও বিজ্ঞ হবো; কিন্তু তোমার উপর আক্রোশ হচ্ছে বলেই সে
পথে আমি যাব না; বরং চুরি করব, খুন করে নরকে যাব,
ভবু তোমার মতো হতে চাই না। তুমি আমার মা'র প্রেমিক
হলেও তোমাকে পিতা বলে আমি স্বীকার করি না; তোমাকে
স্থুনা করি।"

এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও পুঞ্জীভূত অসস্তোষ আজ মৃক্তি পেল উন্মন্ত কটুক্তির মধ্যে। এই বয়সে কঠোর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে তার পিতা। তাই পিতার উপর ক্রোধের শেষ নেই। সিদ্ধার্থের উপর মনের ঝাল মিটিয়ে বালক কৃটির থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল গভীর রাত্তিতে।

পরদিন সকালে বালককে আর দেখা গেল না। বাস্থদেব ও সিদ্ধার্থ যে রঙীন পেটিকায় যাত্রীদের পারের কড়ি সঞ্চয় করত সে পেটিকাও গেছে অদৃগ্য হয়ে। নদীর ঘাটে এসে দেখে নৌকো নেই। নদীর ওপারে নৌকো বাঁধা আছে দেখা গেল। পুত্র পালিয়েছে।

আগের দিন পুত্রের নির্মম কটুজি শোনবার পর থেকে মর্মান্তিক বেদনায় মৃহ্যমান হয়ে আছে সিদ্ধার্থ। তবু তার সিদ্ধান্তে পৌছতে বিলম্ব হলোনা। সিদ্ধার্থ বলল, "ওকে খুঁজে মানতে হবে। ওর মতো শিশু বনের মধ্য দিয়ে একা যাবে কি করে ? নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে। বা**স্থদে**ব, **এস একটা ভেলা তৈ**রী **করে আমরা** ওপারে যাই।

বাস্থদেব বলল, "হ্যা, ভেলা তৈরি করতে হবে বৈকি! নৌকো তো আনতে হবে? কিন্তু বন্ধু, তোমার পুত্রকে যেতে দাও। সে তো আর শিশু নেই; নিজের ভার নেবার বয়স তার হয়েছে। সে নগরে ফিরে যাবার পথ সন্ধান করতে বেরিয়েছে,—সে ঠিকই করেছে। এ কথা তুমি ভূলে যেও না এতদিন তুমি যে অবহেলা করেছ, বালক সেই কর্তব্য নিজেই পালন করবে। সে আজ নিজের ভার শ্বহস্তে তুলে নিয়েছে, সে চলবে নিজের পথে। সিদ্ধার্থ, আমি দেখতে পাছিছ কী নিদারুণ বেদনা তুমি ভোগ করছ; কিন্তু এ বেদনা তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত; তুমি নিভেই হ'এক দিনের মধ্যে আজকের বেদনার কথা মনে করে হেসে উঠবে।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। সে দা দিয়ে বাঁশ কেটে ভেলা তৈরি করতে আরম্ভ করেছে; বেত ও ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে সাহায্য করতে লাগল বাস্থদেব। স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা ছ'জ:ন নদীর অপর তীরে গিয়ে পৌছল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "দা সঙ্গে করে নিয়ে এলে কেন ?" বাস্থদেব উত্তর দিল, "দাড়টা হয়তো নেই।"

সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল বাস্থদেবের ইঞ্চিত। হয়তো ছেলে দাঁড় নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং তার অনুসরণ করতে যেন না পারে সে জন্ম দাঁড় ভেঙে ফেলেছে। তাদের আশস্কা সত্য হলো। নৌকোয় দাঁড় নেই। বাস্থদেব নৌকোর তলার দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসল; যেন বলতে চাইল: তোমার পুত্রের অভিপ্রায়টা বুঝতে পারছ না; দেখছ না তার ইচ্ছা নয় আমরা অনুসরণ করি? কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। দা দিয়ে কাঠ কেটে নতুন দাঁড় তৈরী করতে আরম্ভ করল। সিদ্ধার্থ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল পুত্রের সন্ধানে। বাস্থদেব বাধা দিল না। অনেকক্ষণ বনে ঘুরে ঘুরে সিদ্ধার্থের মনে হলো বুথা এই থোঁজা। সে ভাবল, বালক হয়তো অনেক আগেই বন ছেড়ে নগরে পৌছে গেছে, অথবা এখনো যদি পথে থাকে তবু তার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে না; কারণ তাকে দেখতে পেলেই বালক লুকিয়ে থাকবে। সিদ্ধার্থ নিজের মন অনুসন্ধান করে দেখল পুত্রের অমঙ্গল আশস্কায় দে আর ব্যাকুল নয়। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বনের পথে পুত্র কোন বিপদে পড়েনি, কিংবা পড়বার আশস্কাও নেই। তবু সিদ্ধার্থ ধীরে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল; পুত্রকে রক্ষা করতে নয়, হয়তো শুধু আর একবার দেখবার জ্যুই। পুত্রকে দেখবার আকাজ্ফায়

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হলো সে দাঁড়িয়ে আছে কমলার প্রমোদ উন্ত'নের প্রবেশ পথে। একদিন এখানে দাঁড়িয়েই সে কমলাকে দেখেছিল পাল্কি চড়ে উন্তানে প্রবেশ করতে। অতীতের ছবি দিল্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই বড় বড় দাড়িগোঁজে ঢাকা মুখ, ধুলো মাখা রুক্ষ কেশ, উলঙ্গপ্রায় নবীন সন্ন্যাসীকে আবার দে দেখতে পেল চোখের সামনে। উন্মুক্ত প্রবেশ পথের নিকটে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল উন্তানের সৌন্দর্য। দেখল, উন্তানের স্থানর গাছগুলির ছায়ায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীর্ঘকাল একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল কত কথা; হারিয়ে যাওয়া অভীভের কত ছবি আবার উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল; নিজের জীবন-কাহিনীর আর একবার জীবন্ত অভিনয় দেখল। আজ যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বড় গাছগুলির নিচে দেখতে পেল সিদ্ধার্থ ও কমলাকে। স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল কমলার প্রথম চুম্বনের দৃগু। কমলার প্রেমের পাঠ ভাকে দান্তিক করে ভুলেছিল, তার ঘুগা জেগেছিল সন্ন্যাস জীবনের উপরে। গর্ব প্রস্ক্রের নিয়ে সেদিন সিদ্ধার্থ প্রবেশ করেছিল সংসার জীবনে।

সিদ্ধার্থ আবার নতুন করে দেখতে পেল ভ্তাবেষ্টিত কামস্বার্মীকে, তার উৎসব অমুষ্ঠান, পাশা খেলবার আড্ডা এবং গানের আসরের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সিদ্ধার্থ স্পষ্ট শুনতে পাছে খাঁচায় বন্দী কমলার পোষা পাখিটা মধুর স্বরে গান করছে। তার অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি হলো। আর একবার সে সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করল; আবার সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধাহলো, ক্লান্ত হলো, জীবনের অভিজ্ঞতা জাগাল বিবমিষা; মৃত্যুর আকাজ্জা জাগল মনে, আর সেই মৃহুর্তে আর একবার শুনতে পেল পবিত্র "ওম্"।

দীর্ঘকাল উন্থানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকার পর সিন্ধার্থ উপলব্ধি করল যে-আকাজ্জা নিয়ে সে এথানে এসেছে তা নির্বোধ আকাজ্জা। সে তার পুত্রকে সাহায্য করতে পারবে না, কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না; তার ইচ্ছাটা পুত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়াও সঙ্গত হবে না। পলাতক বালকের প্রতি গভীর স্নেহ তাকে বন্দী করেছে; যন্ত্রণাক্রিষ্ট ক্ষতের মতো এই পুত্র-স্নেহ তাকে সর্বদা বেদনা দেয়। অবশ্য সিদ্ধার্থ জানে এই ক্ষত একদিন শুকিয়ে যাবে, তার মধ্যে পচন সৃষ্টির স্কুযোগ পাবে না।

তবু এই মুহুর্তে ক্ষতটা শুকিয়ে যায়নি, তাই সিদ্ধার্থ বিষশ্ধ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে পুত্রের পশ্চাতে ছুটে এসেছে, আজ তার কোনো মূল্য নেই সিদ্ধার্থের কাছে; অন্তরে শুধু বিরাট শৃহ্যতা। বিষশ্ধ চিত্তে সিদ্ধার্থ মাটির উপর বসে পড়ল। সে অমুভব করল, কি যেন একটা মরে গেল তার হৃদয়ে। জীবনে আর আনন্দ নেই, নেই পথ চলার কোনো লক্ষ্য। সে বিষশ্ধ চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল। এমনি করে থৈব ধরে প্রতীক্ষা করতে, কান পেতে শুনতে, সিদ্ধার্থ শিশেছে নদীর কাছে। পথের ধুলোর উপর বসে সে কান পেতে রইল, শুনতে লাগল তার ক্লান্ত ব্যথিত হৃদয়ের স্পান্দন। সে আশা করে আছে একটি স্বর শোনবার জন্য। কত্ত প্রার পার হয়ে সেলি,

সিদ্ধার্থ বিসে আছে একভাবে। তার সকল স্বপ্ন গেছে হারিয়ে, তুব দিয়েছে রিজ্ঞতার সমুদ্রে। শৃষ্ঠতার গহরে থেকে বেরিয়ে আসবার পথ চোখে পড়ে না। বেদনা যথন তীব্র হয়ে উঠল তথন মৃত্ স্বরে সিদ্ধার্থ উচ্চারণ করল 'ওম্', 'ওম্' দিয়ে পূর্ণ করল নিজেকে। উষ্ঠানের ভিক্ষুরা লক্ষ্য করল একটি লোক বছক্ষণ ধরে একভাবে বসে আছে, পথের ধুলোয় তার সাদা চুল ঢেকে যাছে; একজন ভিক্ষু এগিয়ে এসে তার সামনে তুটো পাকা কলা রেখে গেল! সিদ্ধার্থ তার দেখতে পোল না।

কাঁথের উপরে হাতের স্পর্শ অন্বভব করে সিদ্ধার্থের মোহ ভেলেগেল। সেই ভীক্ল, মৃত্ব স্পর্শটি চিনতে দেরি হলো না। সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাল বাস্থদেবকে। বাস্থদেবের মমতা ভরা মুখ, হাস্ভোজ্জ্বল বলিরেখা এবং দীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে তার মুখেও হাসি কুটে উঠল। এবার দেখতে পেল পায়ের কাছে ছটো পাকা কলা পড়ে আছে। কলা ছটো তুলে নিয়ে একটা দিল বাস্থদেবকে, আর একটা খেল নিজে। আবার ছ'জনে বনের পথ হয়ে পৌছল খেয়াঘাটে। কী ঘটেছে তার উল্লেখ কেউ করল না, বালকের নাম কেউ মুখে আনল না, বলল না তার পালিয়ে যাবার কথা, কী গভীর বেদনা পেয়েছে সিদ্ধার্থ তার আলোচনাও করল না তারা। কুটিরে পৌছে সিদ্ধার্থ বিছানায় শুয়ে পড়ল; একট্ পক্রে বাস্থদেব যখন তার জন্ম এক বাটি ভাবের জল নিয়ে এল তখন সে মুমিয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেল; তবু আঘাতের তীব্র জ্বালাটা দুর হলো
না। সিদ্ধার্থ প্রতিদিন কত যাত্রী পার করে দেয়; তাদের জনেকের
সঙ্গে থাকে পুত্র কিংবা কন্তা। পুত্র-কন্তাসহ যাত্রীদের দেখে সে ঈর্ষা
দমন করতে পারে না; মনে মনে ভাবে: এত লোকের ভাগ্যে এমন
নহং আনন্দ আছে,—আমার কেন নেই? যারা শয়তান, যারা চোর,
যারা দস্যু, তাদেরও সন্তান আছে; ছেলেমেয়েদের তারা ভালোবাসে
এবং প্রতিদানে সন্তানদের কাছ থেকে পায় ভালোবাসা। শুরু সিদ্ধার্থ
এই সুখ থেকে বঞ্চিত। আজকাল এমনি শিশুস্থলত যুক্তিবিরুদ্ধ
কথা নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করে। আর পাঁচজন সাধারণ
মানুষের কত কাছাকাছি সে নেমে এসেছে।

এখন সে সংসারের লোকদের নতুন চোখে দেখতে শিখেছে; পূর্বের মতো বুদ্ধির অহংকার নেই, গর্ব নেই; তাই আজকের দেখায় আছে আন্তরিকতা, কৌতৃহল ও সহামুভূতি।

ব্যবসায়ী, সৈন্ত, নারী—এমনি কত বিভিন্ন ধরনের লোক সিদ্ধার্থ প্রত্যহ পার করে দেয়। একদিন এদের অচেনা মনে হতো, মনে হতো এদের সঙ্গে তার যোগ নেই; কিন্তু আজ আর তা মনে হয় না। তাদের চিন্তা, তাদের মতামত, সে এখনো গ্রহণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু গ্রহণ করেছে তাদের আকাজ্ঞা, তাদের জীবনের উদ্দীপনা। যদিও সিদ্ধার্থ আত্মসংযমের উচ্চ স্থারে পৌছেছে, যদিও সে তার সর্ব-শেষ আঘাত নীরবে সয়েছে, তবু আজ সে অমুভব করছে জনসাধারণ ভার ভাই। তাদের গর্ব, আকাজ্ফা ও তুচ্ছতা এখন আর অসম্ভব মনে হয় না তার কাছে। এখন এই সাধারণ মানুষগুলিকে যেন হঠাৎ বুকতে পারা যাচ্ছে, তারা ভালোবাসার পাত্র হবার ষোগ্যতা লাভ করেছে: এমন কি. এখন তাদের শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করতেও দ্বিধা নেই সিদ্ধার্থের। সন্তানের জন্ম মাতার আন্ধ ভালোবাসা, একমাত্র পুত্রের জন্ম স্নেহ'সক্ত পিতার হাস্ফকর অহংকার, দপিতা তরুণীর অলংকারের কামনা এবং পুরু:ষর প্রশংসা লাভের জন্ম নিরম্ভর চেষ্টা-এসব সিদ্ধার্থ এখন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। এসব সাধারণ, হাস্তকর কিন্তু অভিশয় প্রবল এবং জৈব প্রেরণা ও আকাজ্ঞা সিদ্ধার্থের নিকট আর তুচ্ছ নয়। এরাই মানুষকে বাঁচাবার প্রেরণা দেয়, মহৎ কাজে উদ্বন্ধ করে, গৃহকোণ ছেড়ে দেশ-দেশাস্তরের পথে বেরিয়ে পড়বার প্রেরণা দেয়; এই কামন-বাসনার জগুট মামুষ যুদ্ধ করে, কত গভীর হুঃখ সহা করে। এ জন্মই আজ সিদ্ধার্থ সংসারের সংধারণ লোকদের ভালোবাসে। তাদের সকল আকাজ্জা ও অভাববোধের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেখেছে জীবনকে, দেখেছে জীবনীশক্তির সতেজ দীপ্তি; আর দেখতে পেয়েছে অবিনশ্বর পরম ব্রহ্মের বিকাশ। একদিন যাদের সংসারাসক্ত বলে অবজ্ঞা করেছে আজ তাদের অন্ধ আফুগত্য, অন্ধ শক্তি ও অধ্যবসায় তাকে মুগ্ধ করেছে। তথু একটি ছোট জ্বিনিস ছাডা, একটিমাত্র অতিশয় ক্ষুদ্র জিনিস ব্যতীত এদের মধ্যে अधि ও धानीत সকল গুণই আছে; নেই তথু সৃষ্টির ও সকল জীবনের মধ্যে ঐক্য বোধের জ্ঞান। কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধার্শ্বের আবার সংশয় জেগেছে যে এই জ্ঞান, এই চিম্তার মূল্য কি সভ্যি এত বেশি ? এই অভাবের উপর জোর দিয়ে চিম্তাশীল ব্যক্তিরা কি ছেলেমামুষের মতো নিজেদেরই চাট্বাদ করছে না ? কে জানে, খাঁরা জ্ঞানী তাঁরা হয়তো চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু ছাড়া স্মার কিছু নন। অস্ত সব দিক থেকে সংসারের সাধারণ লোকেরা চিন্তাবিদ্দের সমকক্ষ, এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা প্রেষ্ঠ,—বেমন বনের পশুরা সে সব কাজে মানুষের চেয়ে প্রেষ্ঠ যে সব কাজে একাঞ্জ অধ্যবসায় নিরে করতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে পশুর মনে উল্লেস্ড সিন্ধির জন্ম যে হিংল্র একগুঁরেমি জেগে ওঠে মানুষের মধ্যে কদাচিং তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থ আপন অন্তরে উপলব্ধি করল প্রকৃত জ্ঞানের সরূপ; ক্রেমে এই উপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করল তার মধ্যে। এতদিনে সে বুবাতে পেরেছে কি খুঁজে খুঁজে জীবনের দীর্ঘ পথ চলেছে; আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে জীবনব্যাপী অধ্বেষণের লক্ষ্য। সে আর কিছু নয়: শুধু আত্মার প্রস্তুতি এবং জীবনের প্রতি মৃহূর্তে ঐক্যবোধের গৃঢ় অমুভৃতি। এই অমুভৃতি তার মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করছে,—যেমন করেছে বাস্থদেবের মধ্যে। অন্তরের এই অমুভৃতির কলে বাস্থদেবের শিশুর মতো সরল ও পবিত্র মুখমশুলে কুটে ওঠে সৃষ্টির চিরপূর্ণতা, সংগতি ও ঐক্যবোধের দীপ্তি।

কিন্তু সেই ক্ষতের জালা এখনো দ্র হয়নি! পুত্রের কথা মনে পড়লে এখনো তার ব্যথাক্লিষ্ট হাদয় ব্যগ্র হয়ে ওঠে: পুত্রের জন্ম এখনো সে মনের কোণে সকরুণ স্নেহ লালন করে; ভালোবাসার সকল নির্ভিতার গুরগুলি সে পার হয়েছে, এখন আছে শুধু ভালোবাসার বেদনা,—যে বেদনার অদৃখা দাঁত দিনের পর দিন গভীরতর হয়ে বসছে তার হাদয়ে। পুত্র যে ভালোবাসার শিখা জালিয়ে গেছে সে শিথা আজ্ঞ গুলছে অম্লান জ্যোতিতে।

একদিন পুরাতন ক্ষতের বেদনাটা যখন তীব্র হয়ে উঠেছে তখন গভীর আকাজনায় অভিত্ত হয়ে সিদ্ধার্থ নদীর ওপারে গেল; নকরে গিয়ে পুত্তকে খুঁজে বার করবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নৌকো থেকে সিন্ধার্থ ভীরে নামল। তখন গ্রীম্মকাল, নদীর উচ্ছপতা নেই; শাস্ত নদী বয়ে চলেছে বীরে ধারে। তবু হঠাৎ নদীর বুক থেকে আক্রি ভেসে এলো; নদী হাসছে, স্পষ্ট শোনা গেল সেই হাসি। 🍍 পাটনীর দিকে চেয়ে চেয়ে নদী সানন্দে খিল খিল করে হাসছে। সিদ্ধার্থ থমকে দাঁড়াল; মাথা নিচু করে জলের উপর কান পেছে রাখল ভালো করে শোনবার জন্ম। সেই মন্থর-গতি স্ব**ন্ধ জলের** মধ্যে সিদ্ধার্থ তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল; বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে তার হঠাৎ মনে পডে গেল এমনি আর একটি মুখ; আজকের প্রতিবিশ্বিত মুখের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সাদশ্য আছে। সে মুখ বাঁর, তাঁকে এতদিন ভূলে ছিল সিদ্ধার্থ। আজ চোধের সামনে ভেসে উঠল সেই মুখের মালিককে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে, ভার পিতাকে। পিতার সঙ্গে ছিল তার গভীর অন্তরক্ষতা, ভালোবাসতো তাঁকে, হয়তো বা ভয়ও করত। আজ মনে পড়ল যৌবনে একদিন কেমন করে পিতাকে বাধ্য করেছিল সন্ন্যাস গ্রাহণের অমুমতি দিতে, কেমন করে বিদায় নিয়েছিল। সেই ছিল শেষ বিদায়, আর কখনো গৃহে ফেরেনি সিদ্ধার্থ। আজ পুত্রের জন্ম সিদ্ধার্থ যে বেদনা ভোগ করছে, সে বেদনা কি পিতাকেও ভোগ করতে হয়নি তার জঞ্চ ! পুত্রকে আর একবারও না দেখেই তো দীর্ঘকাল পূর্বে নিঃসঙ্গ পিডা পরলোক গমন করেছেন। সিদ্ধার্থও কি ঠিক সেই পরিণতি আনা করবে না ? স্ষ্টির অন্ধ ভাগ্যচক্র নিরম্ভর যুরছে ; ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়; কী বিচিত্র এই প্রহসন।

নদী হাসছে। হাঁা, তাই হয়। হাংশ চক্রাকারে ঘুরে আসে।
বে হংশ ভোগ করা হয়নি প্রথম জীবনে, তা হয়তো দেশা দেবে
জীবনের শেবে। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সিদ্ধার্থ আবার
নৌকোয় উঠল, ফিরে এল কুটিরের ঘাটে, একবার মনে পড়ছে পিভার
কথা, একবার পুত্রের কথা; আবার মনে পড়ছে, নদী হেকে ভাকে
বিজ্ঞপ করেছে। সিদ্ধার্থের অন্তরে জ্বেগছে দ্বন্দ, পড়েছে হভাশার
হায়া; নিজেকে, সমগ্র সংসারকে হেসে বিজ্ঞপ করতে ইচ্ছা হয়।
স্থায়ের ক্ষতটা এখনো মিলিয়ে যায়নি, ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভার মন একিটো

বিজাহ ঘোষণা করছে। তৃঃখকে জয় করতে পারেনি এখনো, ফিরে পায়নি অন্তরের প্রশান্তি। তবু, আজ এই মুহুর্ভে, আশা জেগেছে সে তৃঃখ জয় করতে পারবে। বাসুদেবের নিকট সবকিছু স্বীকার করবার অদম্য আকাজ্জায় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে লোকটি অক্তের কথা নীরবে ধৈর্য সহকারে শোনবার কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার কাছে সিদ্ধার্থ কিছুই গোপন করবে না,—সব খুলে বলবে।

বাস্থদেব কুটিরে বসে বসে ঝুড়ি তৈরি করছে। এখন দে আর খেয়া নৌকোয় কাজ করে না। তার চোখের দৃষ্টি ক্রেমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, হাত ও বাহু ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার মুখ্মগুলে আনন্দ ও প্রশাস্ত কল্যাণের দীপ্তি এখনো ম্লান হয়নি।

সিদ্ধার্থ বৃদ্ধের পাশে বসে বলতে আরম্ভ করল তার কথা। যে সব কথা কোনদিন বলেনি, আজ সিদ্ধার্থ তা বলছে। ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হয়ে কেমন করে সেবার নগরে গিয়েছিল, ভাগ্যবান পিতাদের দেখে স্বর্ধা জাগবার কথা, কেমন করে নিজের নির্ক্তিতা সম্বন্ধে সচেতন হলো, এবং অন্তরের প্রচণ্ড দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত হবার কথা—একে একে সব সে বলল। বাসুদেবকে সব বলা যায়, চরম বেদনার অমুভৃতিও তার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না। তার অন্তরের রক্তস্রাবী গোপন ক্ষতটা তুলে ধরল বাস্থদেবের সামনে; নগরে পুত্রের সন্ধানে যাবার জন্ম আজ যে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়েছিল, তারপর নদী তার বোকামিতে হেসে ওঠায় আবার সে ফিরে এসেছে—সেই সকল কথা বাস্থদেবকে খুলে বলল।

বাস্থাদেব প্রশান্ত মুখে শুনছে সিদ্ধার্থের কথা। বাস্থাদেবের এমন গভীর মনোযোগ সিদ্ধার্থ পূর্বে আর কখনো দেখেনি। সিদ্ধার্থ অনুভব করছে তার সকল যাতনা, তার সকল ছন্চিন্তা এবং যত পোপন আকাজ্জা,—সব প্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে বাস্থাদেবের কাছে, এবং আবার ফিরে আসছে তার মধ্যে। নদীতে স্নান করলে যেমন দেহ শীতস হয়, নদীর সঙ্গে একাপ্সতা অনুভব করা যায়, তেমনি বাস্থাদেবের মতো শ্রোতার কাছে হাদর উন্মুক্ত করলে ক্ষতের জ্বালা শাস্ত হয়. শ্রোতার সঙ্গে একাত্মবোধের অমুভূতি জাগে। নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে করতে সিদ্ধার্থের মনে হলো তার শ্রোভা চিরপরিচিত বাস্থদেব যেন নয়, কোনো সাধারণ মানুষ নয়। গাছ যেমন বৃষ্টির জল শোষণ করে, তেমনি এই নিশ্চল নিশুর মূর্তিটি শোষণ করছে তার প্রত্যেকটি কথা। হঠাৎ সিদ্ধ থের মনে হলো ঐ স্থির মৃতিটি বাস্থদেবের নয়; বাস্থদেব আর নেই, সিদ্ধার্থ অচঞ্চল মূর্তির মধ্যে দেখছে নদীকে, শাশ্বত মহাকালকে, স্বয়ং ভগবানকে। বাস্থাদবের মধ্যে এই পরিবর্তন ভাকে অভিভূত করল: কিন্তু যতই সে বাস্থাদেবের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল ততই অমুভব করল এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বহুদিন থেকে, হয়তো বা চিরদিন, বাস্থদেব এমনি ছিল, তার বাহা রূপের পশ্চাতে ছিল আর একটি রূপ; আজ বাস্থদেবের মধ্যে যে নতুন রূপ দেখে দে বিশ্মিত হয়েছে, তা আজ বছদিন থেকে; শুধু সিদ্ধার্থ দেখতে পায়নি, তার দেখবার দৃষ্টি ছিল না। লোকে দেবতাদের যেরূপ শ্রদ্ধা করে সিদ্ধার্থের মনেও এই মুহুর্ডে বামুদেবের প্রতি সেই শ্রদ্ধা জেগেছে। কিন্তু এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না সে কথাও জানে সিদ্ধার্থ। সে মনে মনে বিদায় নিল বাম্বদেবের কাছ থেকে; কিন্তু তার কথা বন্ধ হলো না।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো; বাস্থ্যের তার ক্ষীণ দৃষ্টি রাখল সিদ্ধার্থের মুখের উপর। বাস্থ্যের একটি কথাও বলল না, কিন্তু তার মৌন মুখমগুল থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল প্রেম ও প্রশান্তি, জ্ঞান ও সহামুস্থৃতি। বাস্থ্যের নীরবে সিদ্ধার্থের হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো নদীতীরে, একটা আসনের উপর ছজনে পাশাপাশি বসল; নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে বাস্থ্যেবের মুখে মৃত্ হাসি ফুটে উঠল।

বাস্থদেব বলল, "ভূমি নদীর হাসি শুনেছ কিন্তু তার সব কথা শোননি। কান পেতে থাক, আরো কত কথা শুনতে পাবে।"

কান পেতে রইল ছ'জনে। নদীর বহু স্বরের মিলিত সঙ্গী। ভেসে

শাসছে। সিদ্ধার্থ নদীর দিকে চেয়ে প্রবহমান জলধারার মধ্যে দেখতে পেল কত ছবি। সে দেখতে পেল তার পিতাকে;—নিংসল, পুত্রশোকে কাতর। ঠিক তেমনি দেখল নিজের ছবি; দূরগামী পুত্রের জক্ত স্মেহে ক্যাকুল হয়ে সিদ্ধার্থ একাকী পথ চলছে; আর একটি ছবি ভেসে উঠল; দেখল, তার পুত্র একাকী ব্যব্র হয়ে এগিয়ে যাচেছ জীবনের কামনাতপ্ত পথে। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ, লক্ষ্য প্রত্যেককে অভিভূত করেছে, লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, স্বাই হুংখ ভোগ করছে।

বাস্থদেব তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন করল, "শুনতে পাচছ।" সিদ্ধার্থ মাধা নেড়ে জানাল সে শুনতে পাচছে।

"আরো ভালো করে শোন!" চুপি চুপি বলল বাস্থদেব।

সিদ্ধার্থ আরো গভীর ভাবে শুনতে চেষ্টা করল। পিতার ছবি. ভার নিজের ছবি, পুত্রের ছবি,—সব একাকার হয়ে গেল। একবার কমলার ছবি ফুটে উঠল, আবার ভেসে চলে গেল নদীর জলের সঙ্গে। গোবিন্দের ছবি, আরো কত লোকের ছবি ভেসে এল, আবার ৰয়ে চলে গেল। ভারা প্রত্যেকে আজ্ব নদীর অংশ হয়ে গেছে। ভাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল এই নদী; তারা কামনা বাসনা ও বেদনা নিয়ে এসেছে এই নদীর স্ত্রোভপ্রবাহে, তাই নদীর স্বর্থ কত অপূর্ণ আকাজ্ঞায় ব্যাকুল, গভীর ছংখে পূর্ণ। নদী বয়ে চলেছে তার লক্ষ্যের দিকে। সিদ্ধার্থ আজ উপলব্ধি করল এই চির প্রবহমান নদী তাকে দিয়ে, তার আত্মীয়-স্বন্ধন এবং সকল পরিচিত র্যাক্তিদের দিয়ে তৈরি। নদীর প্রত্যেকটি ঢেউ, প্রতিটি জলকণা কুঃখময় দীর্ঘ পথ অভিক্রেম করে ছুটে চলেছে লক্ষ্যের দিকে: আর সে লক্ষ্য তো একটি নয়, কত লক্ষ্য: জলপ্রপাত, সমূত্র, জলপ্রবাহ, মহাসাগর। জল বাষ্প হয়, মেঘ হয়ে উপরে ওঠে, নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে; বৃষ্টির জল ঝর্ণা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাহাড়ের বৃকে, म्**चर्गा न्या** व्याप्त निषका इराय, निषका इय निष्ठी। ध्यमनि करत्रहे নিত্য নতুন রূপ গ্রহণ করছে, অথশু গতিশীলতা নদীকে দিয়েছে অনস্ক যৌবন। নদীর স্বরে যে ব্যাকুলতা ছিল তা যেন বদলে পেল। এখনো তার স্বরে আছে বেদনার রেশ, তবু অস্ম অনেক নতুন স্বর মিলেছে তার সঙ্গে,—আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, হানি ও কালার স্বর মিশে গেছে; কত শত শত, সহস্র সহস্র নদীর স্বরের মধ্যে এক হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ কান পেতে শুনছে। শুনছে নিবিষ্ট চিত্তে, সম্পূর্ণ মপ্প হয়ে, সম্পূর্ণ শৃত্য মনে, সবকিছু অন্তরে টেনে নিয়ে। এখন ভার মনে হলো সে সম্পূর্ণরূপে শিখেছে শোনবার কৌশল। নদীর স্বরের মধ্যে অসংখ্য সূর সে আগেও শুনেছে, কিন্তু স্বাজকের শোনাটা নতুন। আজ সে আর বিভিন্ন স্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারল না; আনন্দের শ্বর থেকে কাল্লার স্বরকে, শিশুর স্বর থেকে ব্য়ক্ষের স্বরকে আলাদা করা যায় না। সব মিলে একটি স্বর হয়েছে, হারিয়ে গেছে অসংখ্য স্বরের পৃথক স্বাভন্তা। প্রার্থীর দীর্ঘাস, বিজ্ঞের হাসি, মুমুর্র আর্ডনাদ সব এক হয়ে গেছে নদীর স্বরের মধ্যে। সহস্র সহস্র বিচিত্র ধ্বনির ঐক্যতান এই নদীর সর। সকল স্বর, সকল লক্ষ্য, সকল কামনা, সকল বেদনা, সকল আনন্দ, সকল মঞ্চল ও অমঞ্চল নিয়েইতো এই সংসার। এদের স্বাইকে नित्त्र घटना व्यवार, এরা সবাই মিলে রচনা করেছে জীবনের সঙ্গীত। সিদ্ধার্থ হাসি ও কালার স্বরকে আলাদা করে শুনছে না; যখন সে -মদীর মধ্যে শুনছে সহস্র স্বরের মিলিত ধ্বনি তখন সেই হাজারো স্বরের মিলিত সঙ্গীতে থাকে শুধু একটি কথা: 'ওম্'—পূর্ণতা।

"শুন্ছ ?"—বাস্থদেব আবার প্রশ্ন করল তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে। বাস্থদেবের মুখে উজ্জ্বল হাসি। নদীর হাজারো স্বর ছাপিয়ে যেমন শোনা যায় '৬ম' ধ্বনি, তেমনি বাস্থদেবের কুঞ্চিত মুখের বলিরেখার উপর ছড়িয়ে আছে একটি উজ্জ্বস, প্রশাস্ত হাসির দীপ্তি। বাস্থদেবের মুখের সেই অপূর্ব হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সিদ্ধার্থের মুখে। ভার ক্ষত শুকিয়ে গেছে, বেদনা ধীর ধীরে মিলিয়ে যাচেছ ; স্প্তির অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে ভূবে গেছে সিদ্ধার্থের ব্যক্তিসতা।

সেই মুহূর্ত থেকে ভাগ্যের বিক্ষে সংগ্রাম বন্ধ করল সিদ্ধার্থ।
স্কানের প্রশান্ত দীপ্তি ফুটে উঠেছে তার মুখে। কামনার দ্বন্ধ যে
জন্ম করেছে, যে মুক্তিলাভ করেছে, বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে সে
নিজের জীবনের সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে, যার অন্তর সহামুভূতি ও
করণায় পূর্ণ, জীবনের প্রোতে যে আত্মসমর্পণ করে স্থির
ঐক্যামুভূতির মধ্যে ডুব দিয়েছে, শুধু তার মুখেই এমন দীপ্তি সম্ভব।

বাস্থদেব উঠে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থের মুখর দিকে তাকিয়ে দেখল তার ছই চোখ জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তিত উজ্জন হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থের কাঁধ আশীর্বাদের ভঙ্গতে স্পর্শ করে সেহকোমল কণ্ঠে বাস্থদেব বলল, "এই শুভ মুহুর্তিরি জন্তই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম, বন্ধু। সেই শুভক্ষণ এসেছে, এখন আমি বিদায় নেব। বাস্থদেব হয়ে অনেকদিন কাটিয়েছি পাটনীর কাজে। সে জীবন আজ শেষ হলো। সিদ্ধর্থ, ভোমার কাছ থেকে, আমার কুটরের কাছ থেকে এবং এই প্রিয় নদীর কাছ থেকে বিদায় নিছিছ।"

मिषार्थं ने इरा खनाम क्रम वास्ट्राप्तरक।

"আমি জানভাম,"—মৃত্দ্বরে বলল সিদ্ধার্থ। "ভূমি কি বনে যাবে ?"

"হাঁা, বনে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি স্মৃত্তির ঐক্যপ্রবাহে ভূবে যেতে।"

—স্বীপ্ত কঠে বলল বাস্থ্রদেব।

বাস্থদেব চলে গেল। সিদ্ধার্থ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার পথের দিকে। সিদ্ধার্থ গভীর আনন্দ ও গান্তীর্যের সঙ্গে দেখছে বাস্থদেবের ধীরে ধীরে দুরে চলে যাওয়া। প্রতি পদক্ষেপে কী শান্তি, মুখে কী দীরি, সমগ্র দেহ থেকে কী আলোর বিচ্ছুরণ।

## গোবিন্দ

কমলা তার উন্থান বুদ্ধের শিশ্যদের ব্যবহারের জন্য দান করেছিল।
একবার অন্যান্য ভিক্ষুদের সঙ্গে কিছুদিন গোবিন্দ বিশ্রাম করেছিল
সেই উন্থানে। সেখানে থাকতে থাকতে সে শুনতে পেয়েছে নদীতীরের বৃদ্ধ পাটনীর কথা; কমলার উন্থান থেকে খেয়াঘাট একদিনের
পথ। অনেকে তাকে বিশেষ জ্ঞানী বলে শ্রাদ্ধান করে। গোবিন্দ
ব্যপ্র হলো, দেখতে হবে সেই পাটনীকে। বিশ্রামের সময় পার হবার
পর সে বেরিয়ে পড়ল খেয়াঘাটের পথে। যদিও গোবিন্দ সংঘের
নিয়ম মেনে চলেছে এবং তরুণ ভিক্ষুরা তাকে শ্রাদ্ধা করে, তবু তার
হৃদয়ের অস্থিরতা শান্ত হয়নি, তার খোঁজা পরিতৃপ্ত হয়নি।

নদীর ঘাটে পৌছে গোবিন্দ বৃদ্ধ পাটনীকে বলল নদী পার করে দিতে। ওপারে পৌছে গোবিন্দ পাটনীকে বলল, "ভিক্ষুও তীর্থ- যাত্রীদের প্রতি তোমার সহামুভূতির শেষ নেই। তুমি আমাদের অনেককে পার করে দিয়েছ। আমাদের মতো তুমিও কি ঠিক পথ খুঁজে বেডাচ্ছ না ?"

সিদ্ধার্থের ক্ষীণ চোথে হাসি ফুটে উঠল। বলল, "হে পূজনীয় শ্রমণ, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, পরেছ গৌতম-শিয়ের গেরুয়া পোশাক,—তবু এখনো কি তুমি শুধুই খুঁজে বেড়াচ্ছ ?"

"সত্যি বৃদ্ধ হয়েছি", গোবিন্দ বলল, "কিন্তু খোঁজার শেষ হয়নি,

কখনো হবেও না। শুধু খোঁজাটাই বুঝি আমার ভাগ্য। আমার মনে হয় তুমিও দীর্ঘকাল পথের সন্ধানে ঘুরেছ। তোমার অভিজ্ঞতা আমাকে একটু বলবে, বন্ধু ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "তোমার উপকার হবে এমন কি কথা বলব ? শুধু বলতে পারি যে তুমি বোধ হয় বড় বেশি খুঁজছ; আর সেই খোঁজার ধান্দায় হারিয়ে ফেলেছ পথের নিশানা। তাই জীবন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু পেলে না কিছুই।"

"এমন কেন হয় ?"—গোবিন্দ জানতে চাইল।

সিদ্ধার্থ বলল, "এতো খুব স্বাভাবিক যে তুমি খুঁজতে বেরিয়ে যে জিনিসটি খুঁজছ শুধু তা দেখবার জন্যই উৎস্থক হয়ে থাকবে। অন্য কিছু দেখতে পাবে না, অন্য কিছু অন্তরে গ্রহণ করতে পারবে না; কারণ তোমার সামনে আছে একটা লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য তোমাকে অন্ধ করেছে। খোঁজার অর্থঃ একটি লক্ষ্য থাকা; পাওয়ার অর্থঃ মুক্ত হওয়া, উন্মুক্ত অন্তরে সব কিছু গ্রহণ করতে পারা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাংথাকা। তুমি হয়তো, প্রকৃতই একজন সন্ধানী; তাই চোখের নিচে যেসব জিনিস রয়েছে তাদেরও দেখতে পাও না।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা", গোবিন্দ বলল। "কি লতে চাইছ'

সিদ্ধার্থ বলল, ''একবার, বহু বৎসর পূর্বে, তুমি এই নদীর তীরে এসে একটি লোককে ঘুমাতে দেখেছিলে। ঘুমস্ত লোকটির পাশে বসে তুমি পাহারা দিয়েছ, কিন্তু গোবিন্দ, তুমি তাকে চিনতে পারোনি।"

বিস্মিত হয়ে ভিক্ষু তাকাল পাটনীর দিকে।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ''তুমি সিদ্ধার্থ ? এবারেও তোমাকে চিনতে পারিনি। আবার তোমার দেখা পেয়ে থুবই আনন্দ হলো। তুমি অনেক বদলে গেছ, বন্ধু। এখন কি তুমি খেয়াঘাটের মাঝির কাজ করছ ?"

প্রাণ খুলে হেসে উঠল সিদ্ধার্থ। "হ্যা, আমি পাটনী হয়েছি। নহু লোক আছে যারা বদলায়, যারা নানা রূপ গ্রহণ করে। বন্ধু, আমি তাদেরই একজন। গোবিন্দ, আজকের রাতটা তুমি আমার কৃটিরে থেকে যাও। এস, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

গোবিন্দ সেই রাতটা কাটিয়ে দিল সিদ্ধার্থের কুটিরে। ঘুমাল বাস্থদেবের শয্যায়। সে যৌবনের বন্ধুকে প্রশ্ন করে করে অনেক কথা জেনে নিল তার জীবন সম্বন্ধে।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় একটু দ্বিধার সঙ্গে গোবিন্দ বলল, ''সিদ্ধার্থ, যাবার আগে তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। তোমার কি এমন কোনো মতবাদ, বিশ্বাস, অথবা জ্ঞানের উপর আস্থা আছে, যে আস্থা ভোমাকে বাঁচতে সাহায্য করে, সাহায্য করে স্থায় পথে চলতে ?''

সিদ্ধার্থ বলল, "বন্ধু, তুমি তো জান, যৌবনে যখন সন্ন্যাসীদের সঙ্গেবনে বাস করতাম তখন থেকেই গুরু ও শিক্ষার উপর আস্থা হারিয়েছি, গুরু ও তাদের মতবাদ পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে এসেছি নতুন পথে! যদিও এর পর থেকে অনেক গুরুর দেখা পেয়েছি, তবু আমার সেদিনের মত বদলায়নি। একটি স্থন্দরী গণিকা আমার গুরু ছিল অনেকদিন, একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং পাশা খেলোয়াড়ও পেয়েছিলাম শিক্ষক হিসেবে। একদিন বনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; একজন ধৌদ্ধ ভিক্ষু তার তীর্থযাত্রা স্থগিত রেখে পাশে বসে আমাকে পাহারা দিয়েছিল। তার কাছ থেকেও আমি শিক্ষা লাভ করেছি, তার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই নদী ও বাস্থদেব আমাকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা দিয়েছে। বাস্থদেব ছিল সাধারণ লোক, চিন্তাশীল দার্শনিক সে ছিল না; কিন্তু গৌতমের মতো অতি সহজভাবে সকল জিনিসের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারত। বাস্থদেব পুণ্যাত্মা, বাস্থদেব মহাপুক্রয়।"

গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমার মনে হয় তুমি এখনো একটু তামাসা করতে ভালোবাস। আমি বিশ্বাস করি তুমি কোনো গুরুর উপদেশই মেনে চলোনি; কিন্তু তোমার নিজস্ব কোনো মতবাদ না থাকলেও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তোমার কি বিশেষ কতকগুলি চিন্তা ও ধারণা নেই ? এমন কোনো জ্ঞান কি তুমি পাওনি যা তোমাকে হুস্থ জীবন যাপনে সাহায্য করছে ? যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ সে সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু বলো তাহ'লে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "হাঁ, অনেক সময় নতুন ভাবনা এসেছে আমার মনে; হয়তো উপলব্ধি করেছি নতুন কোনো জ্ঞান; কিন্তু আজ সকল কথা তোমাকে বৃঝিয়ে বলা কঠিন হবে। গোবিন্দ, যে কথাটি সবচেয়ে গভীর ছাপ দিয়েছে আমার মনে তা হলো এইঃ জ্ঞান কাউকে শেখানো যায় না, দেওয়া যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি যথন জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করেন তখন সে চেষ্টা আমার কাছে নিবু দ্ধিতা বলে মনে হয়।"

"তুমি কি পরিহাস করছ ?"—গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল

"না, পরিহাস নয়; সারা জীবন খুঁজে যা আবিন্ধার করেছি তোমাকে তা বলেছি। বিদ্যা অন্যকে দেওয়া যায়, জ্ঞান দেওয়া যায় না। জ্ঞান নিজের সাধনার দারা লাভ করতে হয়; যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর জীবন জ্ঞানে পূর্ণ হলেও এবং জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্ময় সৃষ্টি করতে পারলেও সে জ্ঞান কাউকে দান করতে পারবেন না। যোগ্যতম শিশ্যকেও শিখিয়ে দেওয়া যায় না জ্ঞানের রহস্থা। যৌবনেই এ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল, তাই গুরুর শিক্ষা ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম। গোবিন্দ, প্রত্যেক সত্যের বিপরীতটাও সমান সত্য; —হয়তো একথা তুমি পরিহাস অথবা আমার নির্বৃদ্ধিতা বলে মনে করবে। কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি। একমাত্র আংশিক সত্যকেই কথায় প্রকাশ করা যায়। যা কিছু আমরা চিন্তা করি বা কথায় প্রকাশ করি তা সত্যের একাংশ মাত্রঃ সত্যকে প্রকাশ করলেই তার সমগ্রতা, পূর্ণতা এবং ঐক্য ক্ষুপ্প হয়। বৃদ্ধ যথন উপদেশ দিয়েছেন শিশ্যদের তখন তিনি জ্ঞাংকে ভাগ

করে নিয়েছেন সংসার ও নির্বাণ, মায়া ও সত্য এবং তুঃখ ও মুক্তির মধ্যে। এ ছাড়া উপায় নেই; যাঁরা শিক্ষা দিতে চান তাঁদের এ পথই প্রহণ করতে হয়। কিন্তু যে জগতে আমরা বাস করি, যে জগৎ আমাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে তা তো খণ্ডিত নয়! কোনো লোক বা কোনো কাজই সম্পূর্ণরূপে সংসার বা নির্বাণ নয়; সম্পূর্ণরূপে সাধু কিংবা পাপী কেউ নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিয়্তৎ সত্য, এই আন্ত ধারণার ফলেই আমরা ভুল করি। গোবিন্দ, সময়ের এই বিভাগ প্রকৃত নয়; বারবার এ সত্য উপলব্ধি করেছি। সময় যদি সত্য না হয়, তাহ'লে বর্তমান জগৎ ও অনন্ত জগতের ব্যবধান, আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গলের পার্থক্টোও মিথা মায়া।''

গোবিন্দ সিদ্ধার্থের কথা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, "সে কি রকম ?"

"শোন, বয়ু! তুমি পাপী, আমি পাপী, কিন্তু একদিন আমরা নির্বাণ লাভ করব, বৃদ্ধত্ব লাভ করব, এই আশ্বাস নিয়ে আছি! অথচ এই 'একদিন' শুধুই মায়া। আজকের সঙ্গে ভবিশ্যতের একটি অনিশ্চিত দিনের তুলনা করে একট্ সান্তনা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। পাপী বৃদ্ধকপ্রাপ্তির পথে যাত্রা করেনি; মান্তবের জীবন তো বিবর্তনের নিয়ম মেনে একট্ একট্ করে বিকশিত হয় না; অবশ্য জানি, একথা সহজে স্বীকার করে নিতে আমাদের অনেকেরই বাধবে। বিবর্তনবাদের প্রশ্ন তোলবার কি প্রয়োজন ? ভবিশ্যতের বৃদ্ধ তো এখনই আছেন পাপীর অন্তরে; তার ভবিশ্যৎ আছে বর্তমানের মধ্যে। পাপীর মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যে আগামী দিনের যে বৃদ্ধ আছেন লুকিয়ে তাঁকে চিনতে হবে। গোবিন্দ, এই স্প্তি অসম্পূর্ণ নয়, ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে বিবর্তিত হবার প্রয়োজন নেই এই স্পতির। প্রতি মৃহুর্তেই জগৎ পূর্ণ; প্রত্যেক পাপের সঙ্গে আছে ঈশ্বরের কুপা; প্রত্যেক বালকের মধ্যে আছে ভবিশ্যতের বৃদ্ধ, প্রত্যেক হ্নপ্রপায়া শিশুর মধ্যে আছে মৃত্যুর বীদ্ধ, প্রত্যেক মুমূর্যুর মধ্যে আছে অনস্ত জীবনের ইন্ধিত! বৃদ্ধ আছেন

দস্তার মধ্যে, জুয়াডীর অন্তরে; আবার দস্তার দেখা পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে। গভীর ধ্যানের সময় কালের ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়; যুগপৎ দেখা যায় সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিদ্যতের অথও রূপ। তখন উপলব্ধি করা যায় জগতের স্বকিছু মঙ্গলময়, ব্রহ্মময়, এবং পরিপূর্ণ। আমার তাই মনে হয় জগতের সবকিছুই শুভ; জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও নিবু দ্ধিতা,—সবই ভালো। এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে; এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে নিজেকে, স্বীকার করে নিতে হবে এদের, জগতের ভালো মন্দ সবকিছু সহাত্মভূতির চোথে দেখতে হবে। তাহ'লে জীবনের পথ সহজ হবে. কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না আমার। দেহ দিয়ে, আত্মার ব্যাকুলতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি পাপের প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে: ছিল কামের, সম্পত্তি সঞ্চয়ের ও সংসারের উপর বিতৃষ্ণার প্রয়োজন। এসব অভিজ্ঞতা লাভ না করলে মশগুল হয়ে থাকতাম কোনো এক ক্রটিহীন কাল্পনিক জগতের স্বপ্ন নিয়ে। জীবনের ভালোমন্দ সকল পথ অতিক্রম করে এসেছি বলে যে সংসারে বাস করি তাকে ভালোবাসতে পেরেছি, সংসারের একজন হতে পেরে স্থুখী হয়েছি। গোবিন্দ, আমার মনের কয়েকটি কথা তোমাকে বললাম।"

সিদ্ধার্থ নত হয়ে মাটি থেকে ছোট এক খণ্ড পাথর তুলে নিয়ে গোবিন্দের সামনে ধরল। সিদ্ধার্থ বলল, "এই যে পাথর দেখছ এটাই হয়তো একদিন মাটি হবে, মাটি থেকে হবে গাছ, প্রাণী বা মানুষ। আগে আমি হয়তো বলতামঃ এই পাথরটা তো শুধুই পাথর; এর কোনো মূল্য নেই,—কেবল মায়া। কিন্তু কালচক্রের বিবর্তনের ফলে একদিন এই পাথর হয়তো রূপান্তরিত হবে মানুষ কিংবা আত্মায়; স্থতরাং পাথরেরও মূল্য আছে। পূর্বে এ কথাই মনে আসত। কিন্তু এখন মনে হয়ঃ এই পাথর কেবলমাত্র পাথরই নয়, এর মধ্যে আছে প্রাণী, ঈশ্বর ও বৃদ্ধ। আজ পাথর আছে, কিন্তু ভবিশ্যতে অশ্র

অথবা মর্যাদা দেই না; এই এক টুকরা পাথরের মধ্যে চিরদিন ধরে সবকিছু আছে এবং ভবিয়তেও থাকবে বলেই একে ভালোবাসি। আজ এই মুহুর্তে পাথর হিসেবেই একে ভালোবাসি, ভবিয়তে কী রূপ হবে সে কথা ভাবছি না; কারণ আমার কাছে পাথরের এটাই পূর্ণ রূপ। পাথরের প্রতিটি রেখায়, প্রত্যেকটি ছোট গর্তে, হলুদ ও ধূসর রঙে, কাঠিত্যে, শুক্ষভায় কিংবা আর্দ্র তায় দেখতে পাই নতুন অর্থ ও বিশেষ মূল্য। কত বিভিন্ন রকমের পাথর! কোনটা তৈলাক্ত ও মস্থা, কোনটা সাবানের মতো, একটা হয়তো দেখায় পাতার মতো, আবার কোনটা বালির মতো ক্ষুদ্র; প্রত্যেকটাই আলাদা, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে 'ওম'-এর সাধনা করছে, সকলেই ব্রহ্ম। কিন্তু থাক্, পাথরের কথা আর বলব না। মনের ভাবনা কথায় ভালো করে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা অন্যরকম হয়ে পড়ে, অর্থ বিকৃত হয়, একটু যেন নির্বোধ মনে হয়। আমার বেশ মজা লাগে যখন দেখি একই কথা কারো কাছে খুব মূল্যবান. আবার কারো কাছে তা একান্ত অর্থহীন।"

গোবিন্দ নীরবে শুনল সিদ্ধার্থের কথা।

একটু দ্বিধার সহিত গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে পাথরের কথা বললে কেন ?"

"কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি। উদ্দেশ্য ছিল না বলেই বুঝতে পারছ যে পাথর, নদী এবং সৃষ্টির যত বস্তু চোখের সামনে দেখতে পাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসি। এদের কাছ থেকে শিক্ষাও লাভ করতে পারব। গোবিন্দ, আমি এখন পাথর, গাছ ও গাছের বাকল ভালোবাসতে শিখেছি। এরা সৃষ্টির অন্তর্গত বস্তু; বস্তুকেই তো ভালোবাসা যায়, ভালোবাসা যায় না শক্কে। এ জন্মই উপদেশের মূল্য নেই আমার কাছে; উপদেশের মধ্যে বস্তুর মতো কাঠিন্য নেই, কোমলতা নেই, রঙ্ নেই, আকার নেই, গদ্ধ নেই, স্বাদ নেই;—কথা ছাড়া আর কিছু নেই। কেবল কথা আর কথা শুনেছ, তাই বোধ

হয় তুমি শান্তি পাওনি। তোমার ধর্ম, তোমার মুক্তি চাপা পড়ে গেছে কথার নিচে। প্লেবিন্দ, সংসার ও নির্বাণ ছটি শব্দ ছাড়া আর কিছুন্য। নির্বাণ কোনো বস্তু নয়, শুধুই একটি কথা।"

গোবিন্দ বলল, "নির্বাণ শুধু কথা নয়, বন্ধু; নির্বাণ একটি চিন্তা, ভাবনা ও মতবাদ।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "হতে পারে শব্দ চিম্ভার বাহন; কিন্তু বন্ধু, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি কথা ও চিন্তার মধ্যে খুব পার্থক্য দেখি না। সত্যি বলতে কি, আমি চিন্তা ও ভাবনাকে খুব বেশি মূল্য দেই না। স্থান্টর প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। আমার আগে এই খেয়াঘাটের যে মাঝি ছিল তার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি। সে ছিল একজন সাধুপুরুষ; তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল এই নদীর উপরে, অছুন্ত কির উপর আস্থা ছিল ना। (म আविकात करतिक्वल (य नमी कात महाम कथा वर्ल ; नमीत শব্দের মধ্যে সে শুনতে পেত কত কথা; তা থেকে পাটনী শিক্ষা লাভ করেছে। নদী তার গুরু; তার কাছে দেবতার মতো; দীর্ঘকাল সে উপলব্ধি করতে পারেনি যে বাতাস, মেঘ, পাখী, পোকা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি নতুন জ্ঞান; নদীর মতো এরাও দেবতাত্মা, এরাও শেখাতে পারে আমাদের! বনে যাবার আগে বৃদ্ধ পাটনী এই সত্য এবং সকল সত্য জেনে গেছে; গুরুর সাহায্য ছাড়া এবং বই না পড়েও সে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি জানত; নদীর উপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলেই এত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।"

গোবিনদ বলল, "তুমি যাকে বস্তু বলছ তা কি সত্য, তা কি প্রকৃত ? বস্তু কি শুধুই মায়া নয়, শুধুই কি কল্পনা ও ছায়া নয় ?"

"তোমার এ প্রশ্নও আমাকে বিচলিত করে না", সিদ্ধার্থ বলল। "গাছ, পাথর, নদী যদি মায়া হয় তাহলে আমিও তো মায়া; স্থতরাং সৃষ্টির সকল বস্তু আমার সহধর্মী, আমরা প্রত্যেকে একই শ্রেণীর। এজগ্রই তো তাদের এত সমীহ করি, ভালোবাসি। আমার সগোত্র বলেই তাদের ভালোবাসতে পারি। আমার মতবাদ শুনে তুমি হয়তো হাসবে। গোবিন্দ, আমার মনে হয় ভালোবাসা সংসারের সবচেয়ে বড় জিনিস। বড় বড় দার্শনিকরা পৃথিবীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, সংসারের কার্যকারণের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং ক্রেটি-বিচ্যুতির জন্ম পৃথিবীকে ঘূণাও করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা এই পৃথিবীকে ভালোবাসা,—তাকে ঘূণা করা নয়। আমরা কেন পরস্পারকে ঘূণা করব ? আমরা এই পৃথিবীকে ভালোবাসব, এখানকার প্রত্যেকটি প্রাণী ও বস্তুকে ভালোবাসব, সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব। এই সৃষ্টির সঙ্গে যাব এক হয়ে।"

গোবিন্দ বলল, "তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। ঠিক একেই বুজদেব বলেছেন মায়া। তিনি শিখিয়েছেন দয়া, ক্ষমা, করুণা ও ধৈর্য,
—কিন্তু শেখাননি প্রেম। পার্থিব প্রেমে জড়িয়ে না পড়তে তিনি
আমাদের উপদেশ দিয়েছেন।"

সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠল; বলল, "আমি জানি, গোবিন্দ, আমি তা জানি। এখান থেকেই শুরু হয় শব্দের দশ্ব, অর্থের গোলকধাঁধা; আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার ধারণার সঙ্গে গৌতমের উপদেশের আছে সুস্পষ্ট বিরোধ। এ জন্মই কথার উপর আমার আস্থা কম; কারণ আমি জেনেছি, অসঙ্গতি ও বিরোধিতা শুধুই মিথ্যা মায়া। আমি উপলব্ধি করেছি গৌতমের শিক্ষার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই; আমাদের অনুভূতি এক। গৌতম মানব জীবনের অসারত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব জেনেও মানুষকে এত ভালোবেসেছেন যে এদের ছঃথে সান্ত্বনা দিতে এবং উপদেশ দেবার জন্ম নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এত মমতা যার হৃদয়ে তার পক্ষে প্রেমকে অস্বীকার করা কি সম্ভব ? বুদ্ধকেও আমি তাঁর কথা দিয়ে বিচার করব না; তাঁর জ্বীবন ও কাজের মূল্য তাঁর উপদেশের

চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি। তাঁর মতামতের চেয়ে হাত নাড়বার ভঙ্গিটির মূল্য আমি বেশি দেই। বুদ্ধদেব তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশের জন্ম আমার শ্রদ্ধা লাভ করেননি, তিনি মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁর কাজ ও জীবনের জন্ম।"

ত্ই বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গোবিন্দ যাত্রার উদ্যোগ করে ধীরে ধীরে বলল, "সিদ্ধার্থ, তোমার চিন্তা ও ভাবনাগুলি বলবার জন্ম তোমাকে ধন্মবাদ জানাচ্ছি। তোমার অনেক কথাই সম্পূর্ণ নতুন লাগল। এখনই আমি সব কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। সে যাই হোক, তোমাকে ধন্মবাদ; তোমার দিনগুলি শান্তিময় হোক।"

গোবিন্দ মনে মনে ভাবছিল ঃ কি বিচিত্র মানুষ এই সিদ্ধার্থ, কি অদ্ধৃত তার মতামত! তার ধারণাগুলি অনেক সময় পাগলামি মনে হয়। ভগবান তথাগতের শিক্ষার সঙ্গে কত গভীর পার্থকা! তাঁর শিক্ষা স্পষ্ট, সরল, সহজেই বুঝতে পারা যায়; তাঁর শিক্ষার মধ্যে অদ্ধৃত বা হাস্থকর কিছু নেই। কিন্তু সিদ্ধার্থের হাত ও পা, তার চোখ, তার জ্র, তার শ্বাস-প্রশ্বাস, তার হাসি, তার অভিবাদন, তার চলবার ভঙ্গী আমাকে নতুন ভাবে আকর্ষণ করে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর গোবিন্দ সিদ্ধার্থ ছাড়া এমন আর কাউকে দেখেনি যার দিকে চেয়ে বলা যায়ঃ ইনি একজন সাধু পুরুষ! তার মতামত অদ্ধৃত হতে পারে, তার কথাবার্তা অনেক সময় হাস্থকর মনে হতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টি ও হাত, ত্বক ও কেশ থেকে যে পবিত্রতা, শান্তি, স্থৈর্য, কোমলতা ও পুণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর আর কারো মধ্যেই সে তা দেখতে পাযনি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে গোবিন্দের মনে জেগেছে দ্বন্ধ ; তবু সিদ্ধার্থের প্রতি গভীর আকর্ষণ অন্নভব করল সে। সিদ্ধার্থের অচঞ্চল মূর্তির সামনে গোবিন্দ ধীরে ধীরে মাথা নত করল।

গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি; এ জীবনে আমাদের

হয়তো আর দেখা হবে না। বন্ধু, আজ দেখছি তুমি শান্তি পেয়েছ। বুঝতে পারছি, আমি সে শান্তি পাইনি। বন্ধু, আর একটি কথা আমাকে বলো,—যে কথা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, ব্ঝতে পারব! জীবনের বাকি পথ চলবার জন্য কিছু পাথেয় দাও, সাহায্য করে। আমাকে! আমার পথ বড় তুর্গম, বড় অন্ধকার মনে হয়। আলো দাও, আশা দাও তোমার বন্ধকে।"

সিদ্ধার্থ নীরবে চোখ তুলে চাইল; মুখে প্রশান্ত হাসি। গোবিন্দ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দীর্ঘ দিনের ক্লেশ, অবিরাম খোঁজা ও ক্রমাগত বার্থতা গোবিন্দের মুখের উপর গভীর রেখাপাত করেছে।

সিদ্ধার্থ তা লক্ষ্য করল ; মৃতু হাসি ফুটে উঠল :

গোবিন্দের কানে চুপি চুপি বলল, 'মুখ নত করো; এসো, আরো, আরো কাছে এসো! গোবিন্দ, আমার কপালে চুনো দাও।"

বিস্মিত হলো গোবিন্দ; তবু কী এক মহৎ প্রেম তাকে যেন বাধ্য করল সিদ্ধার্থের নির্দেশ পালন করতে। গোবিন্দ দন হয়ে এলো সিদ্ধার্থের কাছে, নত হয়ে তার ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল সিদ্ধার্থের কপাল। আর তৎক্ষণাৎ কী এক আশ্চর্য রপান্তর ঘটল তার মধ্যে! তখনো গোবিন্দ মনে মনে বিচার করে দেখছিল সিদ্ধার্থের অন্তুত কথাগুলি, সময়ের অথগুতা উপলব্ধি করবার জন্ম তখনো সে বৃথা চেষ্টা করছে, কল্পনা করতে চেষ্টা করছে সংসার ও নির্বাণ এক; বন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জেগে উঠেছে, তবু সিদ্ধার্থের অদ্ভূত কথাগুলি যে অবজ্ঞার ভাব এনে দিয়েছিল তার মনে তা এখনো একেবারে দূর হয়নি। গোবিন্দের মনে যখন এমনি বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত চলছে তখন সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলঃ

সে আর সিদ্ধার্থের মুখ দেখতে পেল না: তার বদলে দেখল অন্য মুখ, অনেক মুখ, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ মুখ, অবিরাম মুখের স্রোত,— শত শত, সহস্র সহস্র; একবার ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়, তব্ মনে হয় একটি মুখও হারায়নি, সব আছে স্রোতের মধ্যে; প্রত্যেকটি মুখ ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করে নতুন হয়ে উঠ্ছে, তবু সবই যেন সিদ্ধার্থের মুখ। গোবিন্দ দেখল একটি মাছের মুখ, বিরাট হাঁ করে আছে; দেখল আর একটি মৃতপ্রায় মাছ, যার চোখের দীপ্তি এসেছে ম্লান হয়ে। তারপর ভেসে উঠল একটি নবজাত শিশুর রক্তিম মুখ, কান্নার উপক্রমে সে মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। দেখতে পেল একজন খুনী একটি লোকের বুকে ছোরা বসাচ্ছে; আবার সেই মুহূর্তেই দেখল হত্যাকারীকে বন্দী করা হয়েছে, সে নতজারু হয়ে বসেছে মা**টি**র উপরে, জল্লাদ এক আঘাতে তার মাথা কেটে ফেলল। আবার দেখতে পেল কামোন্মত্ত নরনারীর ছবি। ভেমে এলো শীতল, বিকৃত মৃতদেহের মিছিল। কত প্রাণীর মাণা পর পর ভেসে এলো তার চোখের সামনে,—শূকর, কুমীর, হাতী, যাঁড়, পাখী। সেই নিরবচ্ছিন্ন মুখের স্রোতধারার মধ্যে গোবিন্দ দেখতে পেল কৃষ্ণ ও অগ্নিদেবকে। এই বিচিত্র মুখ ও আকারগুলি পরস্পারের সহিত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করছে, ভালোবাসছে, গুণা করছে, ধ্বংস করছে,—আবার নতুন রূপ নিয়ে নতুন জীবন লাভ করছে। প্রত্যেকেই মরণশীল, প্রত্যেকেই যেন ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্যাকুল ও বেদনাদায়ক উদাহরণ। তবু কারো মৃত্যু নেই, তাদের শুধু রূপ বদল হয়, প্রতি মুহূর্তে তারা নতুন জীবন লাভ করে, নতুন মুখ পায়; একটি মুখ থেকে আর একটি মুখের মধ্যে আছে শুধু একটি সূক্ষ্ম সময়ের পর্দার ব্যবধান। সেই অসংখ্য আকার ও মুখ স্থির হয়ে থাকে, স্রোতের মতো বয়ে যায়, নতুন রূপ লাভ করে, কখনো পাশ কাটিয়ে ভেসে চলে যায়, কখনো বা একে অন্সের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়; সেই অসংখ্য আকার ও মুখের উপর সারাক্ষণ ভাসছে একটি পাংলা কাচ বা বরফের মতো আবরণ, অথবা স্বচ্ছ চামড়া কিংবা খোলসের সূক্ষ্ম প্র্দি:, অথবা জলের মুখোসের মতো স্বচ্ছ কোনো আবরণ ঢেকে রেখেছে মুখের মিছিল; এই আবরণ অম্পুষ্ট, তবু মিথা নয়। যে মূহুর্তে গোবিন্দ সিদ্ধার্থের কপালে চুমো দিয়েছে সে মূহুর্তে গোবিন্দ দেখল বন্ধুর মুখ জলের মুখোসের মতো স্বচ্ছ হয়েছে, এবং সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে দেখতে পেল মুখ ও আকারের বিচিত্র অবিরাম শোভাযাত্রা! গোবিন্দ দেখতে পেল সিদ্ধার্থের মুখের উপর একটি স্বচ্ছ হাসির আবরণ, এই হাসি অসংখ্য প্রবহমান মুর্তিকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে, সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যুকে এই হাসি দিয়েছে সমকালীনতা। গোবিন্দের মনে হলো সিদ্ধার্থের এই আশ্চর্য হাসি অবিকল বুদ্ধের শান্ত, কোমল, ছুর্জের, বিজ্ঞ, করুণাবাঞ্জক অথবা বিদ্রুপাত্মক হাসির মতো বিচিত্র গুণসম্পন্ন। কতবার বুদ্ধদেবের মুখে এই আশ্চর্য হাসি দেখে বিস্থাত হয়েছে গোবিন্দ। আজ্ব সেই হাসি সিদ্ধার্থের মুখে দেখতে পেল।

গোবিন্দ ভুলে গেল সময়ের অস্তিহ্ন, ভুলে গেল মুথের মিছিল সে দেখেছে শুধু এক মুহূর্ত অথবা এক শতাবদী ধরে : সে সিদ্ধার্থকে দেখেছে না, গোতমকে তার আর মনে পড়ে না ; স্বর্গের একটি তীর গভীর ভাবে বিদ্ধ করেছে গোবিন্দকে, সেই আঘাত তাকে দিয়েছে আনন্দ, সম্মোহিত করেছে, উল্লসিত করেছে। এই মাত্র যে মুখ বর্তমান এবং ভবিশ্যতের সকল মুখ ও আকারের রঙ্গমঞ্চ হয়েছিল, সিদ্ধার্থের দেই প্রশান্ত মুথের উপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলো। সহস্র সহস্র মূর্তির ছায়া-মিছিল অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সিদ্ধার্থের মুথের প্রশান্তি বদলায়নি। ঠিক বুদ্ধের মতো তার মুথে লেগে আছে শান্ত-কোমল হাসি ; সে হাসি একটু রহস্থময়, —হয়তো আছে করুণা, হয়তো বা বিদ্ধেপ।

গোবিন্দের মাথা শ্রাদ্ধায় আরো নত হলো। তার শুক্ষ গাল বেয়ে নেমে এলো অবাধ্য অশ্রুধারা। এক মহৎ, সর্বব্যাপী প্রেমের অন্তভূতি তাকে অভিভূত করেছে, সে অভিভূত হয়েছে বিনম্র শ্রাদ্ধায়। সিদ্ধার্থের অচঞ্চল মূর্তি ও প্রশাস্ত হাসির দিকে চেয়ে চেয়ে গোবিন্দের এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল জীবনে যা-কিছু সে ভালোবেসেছে, যা-কিছু পবিত্র বলে গ্রহণ করেছে এবং যা-কিছুর মূল্য জীবনে স্থাকার করেছে; তার সামনে যে লোকটি নিশ্চল হয়ে বসে আছে তার মধ্যে এক হয়ে গেছে গোবিন্দের সকল মহৎ আদর্শ, মহৎ অভিজ্ঞতাঃ গোবিন্দ মাটিতে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করল।